# गराषा विश्वनीकृगाव

বৌদ্ধভারত, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, শিথগুরু ও শিথজাতি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

### শরৎকুমার রায়

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্ভিজ এগু কোং লিমিটেড্ পুন্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাভা

১৯৩৯

मूना राष्ट्र होका माज

1 4 5

## প্রকাশক—

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবন্তী, এমৃ. এমৃ-সি. ১৫নং কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা

[ প্রকাশকগণ কর্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ]

গ্রিণীর---

শ্রীত্রিদিবেশ বস্থু, বি. এ. কে. পি. বস্থু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

### গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরম ভক্ত ও মহা-্প্রেমিক ছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকলের মূল ছিল মানব-প্রীতি। এই প্রেমিক মহাত্মার অ্যাচিত প্রচুর স্নেহ ও পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। ১৮৯৩ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যস্ত স্থুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর আমি বরিশালে ছিলাম। অশ্বিনীকুমার আমার শিক্ষক, গুরু ও পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার জীবন-কথা শুনিবার এবং তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্কুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এই কারণেই স্বীয় অযোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া এই মহাত্মার জীবনী রচনায় আমি সাহদী হইয়াছি। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি ডক্টর শ্রীযুত স্থরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "অশ্বিনীকুমার দত্ত", স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের "চরিত-কথা", ঞ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহ প্রণীত "যজ্ঞভঙ্গ", দেশপূজ্য স্থার স্থরেন্দ্রনাথের "A Nation In Making" এবং পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাখরগঞ্জের ইতিহাস" প্রভৃতি পুস্তক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ধ ঘোষ, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন দাস, প্রিয়নাথ গুহ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীলকুমার দত্ত, গুণদাচরণ সেন, মনোমোহন চক্রবর্তী, রজনীকান্ত গুহ, ভবরঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'সূচনা', 'গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনী-কুমার', 'ব্রাহ্মসমাজ ও অশ্বিনীকুমার' এই তিনটি নৃতন রচনা এবং অপর বহু নৃতন আখ্যান সংযোজিত হওয়ায় পুস্তক প্রায় একশত পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে, কিন্তু পুস্তকের মূল্য পূর্ব্ববং দেড় টাকাই রাখা হইল। অশ্বিনীকুমারের সহধর্মিণী পৃজনীয়া স্বর্গীয়া সরলাবালা দত্ত, শ্রুদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবং মদীয় স্বহৃদ্ শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার অমুগ্রহ পূর্ব্বক প্রথম সংস্করণের পুস্তক পাঠকরিয়া নানাস্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পরামর্শদানে গ্রন্থখানির উৎকর্ষসাধনে আমাকে আশাতীত সহায়তা করিয়াছেন। নরেন্দ্র বাবু ও ভবরঞ্জন বাঝু পুস্তকের আতোপান্ত প্রফ্ সংশোধন এবং অপর বছ্ত্রকারে সাহায়্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিনীত শরংকুমার রায়

#### প্রকাশকগণের নিবেদন

স্থার শরংকুমার রায় মহাশয়ের লিখিত "মহাত্মা অধিনীকুমার" গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের
আকস্মিক মৃত্যুর জন্ম নৃতন সংস্করণ বাহির হইতে বিলম্ব হইল।
এই সংস্করণে অনেক নৃতন তথ্য ও পাঁচখানি নৃতন চিত্র
সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা অধিনীকুমারের
আতৃষ্পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ডক্টর স্থশীলকুমার
দত্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বলা বাহুলা বাংলা
দেশে ঘরে ঘরে অধিনীকুমারের জীবন-কথার বহুল প্রচার
ও আলোচনার সার্থকতা আছে। নৃতন আকারে প্রকাশিত
গ্রন্থখানি পূর্বের মত বাঙ্গালী সমাজে সাদরে গৃহীত হইলে
আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

## বিষয়-সূচী

| श्रुवना    | •••                   | •••               | •••           | •••            | 7-75            | পৃঃ         |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| প্রথম ত    | <b>নধ্যায়</b> —বংশপ  | রিচয়             | •••           | •••            | <b>১৩-</b> ২৪   | গৃ:         |
| দিতীয় '   | <b>অধ্যায়—</b> অশ্বি | নীকুমারের         | আন্ত-জীবন     | •••            | ২৫-৬৭           | পৃ:         |
| ভূতীয় প   | মধ্যায়—শিক           | ক অশ্বিনীকু       | মার           | •••            | ৬৮-১৩৩          | <b>ઝૃ</b> : |
| চতুৰ্থ অ   | ধ্যায়—দেশসে          | বক অশ্বিনী        | কুমার         | •••            | <b>685-80</b> 7 | পৃ:         |
| পঞ্চম ত    | <b>ধ্যায়</b> —পরিবা  | রে অধিনী          | <b>কু</b> মার | •••            | २৫०-৫१          | গৃ:         |
| यर्छ व्यश् | ায়গ্রন্থকার          | অশ্বিনীকুমা       | द्र ्∙∙∙      | •••            | ₹66-66          | গৃ:         |
| সপ্তম ত    | ধ্যোয়—গুণগ্ৰ         | হী ও রসগ্র        | াহী অশ্বিনীর  | <b>ম্</b> শার্ | ২৮৬-৩০১         | <b>ગૃ</b> : |
| অপ্টম অ    | ধ্যায়—ব্ৰাহ্মস       | াজ ও অধি          | ানীকুমার.     | •••            | ७०२-১१          | পৃ:         |
| নবম অং     | ধ্যায়—ভক্ত অ         | <b>খিনীকু</b> মার | ••••          | •••            | ۵۶-85 مردم      | পৃ:         |
| দশ্ম আ     | ধ্যায়—অন্তিম         | জীবন              | •••           | •••            | ৩৪৩-৮০          | গৃ:         |
| একাদশ      | অধ্যায়—শ্ৰদ          | াঞ্জলি            | •••           | •••            | OF7-F9 :        | <b>য়</b> : |

## চিত্ৰ-সূচী

| অখিনীকুমার · · ·              | ••• | ••• | ••• | মৃথপত্ৰ    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| পিতা—ব্ৰহ্মোহন দত্ত           | ••• | ••• | ••• | ১৫ পৃ:     |
| মাতাপ্ৰসন্নময়ী               | ••• | ••• | ••• | ২৩ পৃ:     |
| মহাত্মা রামতমু লাহিড়ী        | ••• | ••• | ••• | ৩২ পৃ:     |
| ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ        | ••• | ••• | ••• | ৩৮ পৃঃ     |
| অশ্বিনীকুমারের সহধর্মিণী      | ••• | ••• | ••• | 88 পৃ:     |
| উকিল অখিনীকুমার               | ••• | ••• | ••• | ৬৫ পৃ:     |
| অধ্যাপক অধিনীকুমার            | ••• | ••• | ••• | ৬৮ পৃঃ     |
| আচাৰ্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়   | ••• | ••• | ••• | ৭৩ পৃঃ     |
| পণ্ডিত কালীশচন্দ্ৰ বিভাবিনোদ  | ••• | ••• | ••• | ৯৬ পৃ:     |
| ব্ৰজমোহন স্কুল ও কলেজ         | ••• | ••• | ••• | ১৩০ পৃ:    |
| দেশদেবক অধিনীকুমার            | ••• | ••• | ••• | ১৩৪ পৃঃ    |
| <b>च</b> र्शीय भागिनान त्राय  | ••• | ••• | ••• | ১৪৫ গৃ:    |
| ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত     | ••• | ••• | ••• | ১৫৩ পৃ:    |
| অধিনীকুমার ভবন—বরিশাল         | ••• | ••• | ••• | ২৫০ পৃঃ    |
| মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থ       | ••• | ••• | ••• | ২৫৮ পৃ     |
| ভক্তিযোগ-প্রণেতা অশ্বিনীকুমার | ••• | ••• | ••• | ২৬০ পৃ:    |
| গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার        | ••• | ••• | ••• | રાષ્ટ્ર જુ |
| স্বর্গীয় গিরিশচক্র মজুমদার   | ••• | ••• | ••• | ૭٠৬ જૃ     |
| মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী   | ••• | ••• | ••• | ৩১১ পঃ     |

#### [ 11/0 ]

| তমাল তরুতলে ভক্ত অখিনীকুম          | 1ंद्र∙∙∙ | ••• | ••• | ७५१ भृ  |
|------------------------------------|----------|-----|-----|---------|
| অধিনীকুমার                         | •••      | ••• | ••• | ৩৪৩ পৃ  |
| শ্মশানশ্যায় অশ্বিনীকুমার          | •••      | ••• |     | ৩৭৫ পৃ  |
| অশ্বিনীকুমার শ্বতি-স্তম্ভের ভিত্তি | স্থাপন   | ••• | ••• | ৩৮৭ পৃ: |
| শ্বতি-স্বস্ত · · ·                 | •••      | ••• | ••• | ७४४ गृः |





#### সূচনা

ফলের দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরপ কার্য্যের দ্বারা কর্ম-কর্ত্তার যথার্থ স্বরূপ বৃঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যিনি সংকার্য্য করেন তিনি প্রশংসিত হন আর যে ব্যক্তি অসংকার্য্য করে সে নিন্দিত হইয়া থাকে। আমরা বলি, ইনি বহু সংকার্য্য করিয়াছেন, দরিত্রকে ধনদান করিতেন, রোগীর সেবা করিতেন, অতএব ইনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি। মানবের মহন্ত বিচারের এই যে সাধারণ পদ্ধতি আমরা ইহার নিন্দা করি না। কিন্তু এইপ্রকার বিচারপদ্ধতিদ্বারা মামুষের মন্ত্র্যুদ্বের পূর্ণ ছবি আমাদের মানসনেত্রে উন্তাসিত হয়, এরূপ মনে হয় না।

মান্ত্র্য তাহার কৃত কর্মরাজির সমষ্টি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যে-কোন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা তাঁহার জীবিতকালে যে কয়টি সংকার্য্য করিয়াছেন তাঁহার অন্তরে তাহার অপেক্ষা কত শতগুণ অধিক পুণ্যকর্ম সাধনের আকাজ্কা জাগরিত হইত আমরা তাহার হিসাব কোথায় পাইব ? পুণ্যপ্রেমের কত ভাবরাজি তাঁহার অন্তরে অক্ট্টভাবে অঙ্ক্রিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। মান্ত্র্য তাহা জানিবার, ব্রিবার, দেখিবার স্থ্যোগ পায় নাই, কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী তাঁহার হিসাবের

যাঁহারা কবি, যাঁহারা ঋষি তাঁহাদের অন্তরে সকল ত আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঋষি-কবি ব্রাউনি তাঁহার লিখিত "Rabbi Ben Ezra" নামক স্থপ্রসিদ কবিতায় লিখিয়াছেন—

All instincts immature,
All purpose unsure,

That weigh not as his work, yet swelled

The man's account

Rabbi তাঁহার বিচারকদিগকে সাগ্রতে বলিতেছেন— তোমরা যে আমাকে বিচার করিবার জন্ম আমার কৃত্ কাজগুলি গণনা করিতেছ, কেবল ঐ কাজগুলি গণন করিলেই কি আমার সত্যবিচার হইবে? কখনই নহে আমার অস্তরে অস্কৃরিত অস্কৃট আকাজ্যাগুলি, অনিশ্চিত্ উদ্দেশ্যগুলিও আমার হিসাবে ধরিতে হইবে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের চরিত-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে আমরা পাঠকগণকে ঋষি-কবি ব্রাউনিংয়ের উক্ত মহাবাণীটি শারণ করাইয়া দিতে চাহি। গ্রন্থমধ্যে আমরা তাঁহার জীবনের কার্যাবিলীর স্থুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। সেই বিবরণে তাঁহার মহন্ত ব্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতে তাঁহার মন্ত্রগুত্বের পূর্ণস্থরূপ দৃষ্ট হইবে ইহা আমরা মনে করি না।

যে বিছালয়ের পুণ্যপ্রভা একদা নিখিল বঙ্গ আলোকিত করিয়াছিল, অধিনীকুমার সেই ব্রজমোহন বিভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় গ্রামেও একটি উচ্চ ইংরাজী বিভালয় এবং শিক্ষাবিস্তারকল্পে পল্লীগ্রামে কয়েকটি অবৈতনিক নিম্প্রাইমারী পাঠশালা স্থাপন করিয়া-ছিলেন। যাঁহারা হিসাবী তাঁহারা হয়ত এইটুকুকেই তাঁহার শিক্ষাক্ষেত্রের কার্যা বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ কি তাই ? আমরা তাহা মনে করি না। অধিনীকুমারের অস্তরে এই মহা আকাজ্ঞা জাগরিত হইয়াছিল যে, তিনি বিভার্থী যুবকদিগকে যথার্থ স্থশিক্ষা দান করিয়া খাঁটি মামুষ করিয়া তুলিবেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বনামধ্য বিছা-সাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অমুসরণ করিয়া স্কুলভে বিছাদান করিবার জম্ম স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কলেজে বিদ্যার্থীরা তিন টাকা বেতনে পড়িতে পাইত। সর্ব্বোপরি তিনি তাঁহার বিভালয়কে বিভাবিক্রয়ের বিপণি না করিয়া মান্ত্র্য গড়িয়া

তুলিবার আশ্রমে পরিণত করিতে সতত সচেষ্ট ছিলেন। এইক্ষেত্রে বিচারপতি রাণাড়ের প্রতিষ্ঠিত ফাগুর্সন্ কলেজ তাঁহার আদর্শ ছিল। তাঁহার এই মহাচেষ্টার পুণ্যপ্রভাব সমগ্র বরিশাল জিলায়, কেবল বরিশালে কেন, নিখিল বঙ্গে নিপতিত হইয়াছে। "সত্য-প্রেম-পবিত্রতা" ছিল এই বিভালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের ধ্যানমন্ত্র। বরিশাল সহরে অশ্বিনীকুমার সেই চল্লিশ বৎসর পূর্কেব দেশবাসীর অন্ধকার দূর করিবার জন্ম যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, উহারই ফলে এখনও শিক্ষায় বরিশাল নিখিল বঙ্গে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বরিশাল জিলায় পাঁচ হইতে পনর বংসর বয়সের বালক-বালিকার সংখ্যা সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ, এতমধ্যে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তুই শত আশী জন লেখাপড়া শিক্ষা করে। অর্থাৎ বরিশাল জিলায় পাঁচ হইতে পনর বংসর বয়সের বালকবালিকার শতকরা প্রায় একুশজন লেখাপড়া শিথিয়া থাকে। বরিশালবাসীর মনে অখিনীকুমার এই শিক্ষান্তরাগ জাগাইয়া তুলিবার চেইট করিয়াছিলেন, সেকথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

পরহঃথকাতর অশ্বিনীকুমার আপনার হস্তে বিস্চিকা রোগীর সেবা করিয়াছেন। তিনি কত জনের এইরূপ সেবা করিয়াছেন আমরা তাহার নির্ভূল হিসাব দিতে পারিব না। তিনি যখন ওলাউঠা রোগীর সেবা করিতে আরম্ভ করেন তখন বরিশালে কিংবা বঙ্গদেশের অপর কোন স্থলে সেবকদল গঠিত হয় নাই। বরিশালের সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে তখন ওলাউঠা রোগী রাখিবার কোন ঘর ছিল না। এখন যেখানে মেয়ে হাসপাতাল, উহার দক্ষিণে একটি নালার উপরে একখানা ক্রমনিম্ন চালাঘরে রোগী রাখা হইত। জোয়ারের সময়ে কখনো কখনো সেই চালায় জল উঠিত, মাথা নীচু না করিয়া কেহ এই চালাঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অশ্বিনীকুমার আবশ্যক মতে এই ঘরে আসিয়া রোগীর সেবা করিতেন। তাঁহার সম্মেহ পরিচর্য্যায় এক ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে তাঁহাকে ভোট দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এই ব্যক্তি অশ্বিনী-কুমারের প্রতিদ্বন্দীর প্রজা ছিল; তিনি লোকটিকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন—"তুই যদি আমাকে ভোট না দিস্তো তোর ঘর কাটিয়া তোকে ভিটা ছাড়া কর্ব।" উত্তরে সেই লোকটি বলিয়াছিল—"তা' দিতে হয় দিবেন, কিন্তু যিনি জজের ছেলে, ঘরে যার কোন স্থাখের, কোন আরামের অভাব নাই, তিনি রাত তুপুরে সেই সব ছেড়ে এসে, ওলাউঠার সময়ে আমাকে দেবা করতেন, তাঁকে আমি ভোট দিবই। এর জন্ম আমি সব দণ্ড সইতে প্রস্তুত আছি।" আর এক মুমূর্যু, ওলাউঠা রোগীকে অধিনীকুমার অপর কোন প্রকার যান না পাইয়া নিজের পূর্চে করিয়া পথিপার্শ্ব হাইতে হাসপাতালে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই রোগী রোগমুক্ত হইয়া দেশে গিয়া অশ্বিনী-কুমারকে এক পত্রে লিখিয়াছিল—"বাবু, আমার পিঠের চামডা

দিয়া যদি আপনার পায়ের জুতা তৈয়ার করিয়া দেই তথাপি আপনার ঋণ হইতে আমি কদাচ মুক্ত হইতে পারিব না।" যে প্রেম, যে মহাভাবের আবেশে প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই সকল রোগীর সেবা করিতেন, সেই প্রেম, সেই মহাভাব তাঁহার কৃত-কার্য্যের সমষ্টির কত উর্দ্ধে বিরাক্ত করে আমরা পাঠকদিগকে ভাহাই চিন্তা করিতে অন্ধুরোধ করি।

দেশের তুর্গতি দূর করিবার জক্ম যাঁহারা বিদেশীর মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছেন, দেশসেবক অশ্বিনীকুমার কোনদিন ঐ সকল দেশসেবীদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল ঘরের দিকে; পরের দিকে চাহিবার মত তাঁহার মনের গতি ছিল না। আবেদন-নিবেদন-মূলক আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু উহার প্রতি কম্মিনকালেও তাঁহার এদ্ধা ছিল না। তিনি দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে সকল দিক দিয়া অগ্রসর করিয়া দিবার অভিলাষী ছিলেন। এই ভাবের ভাবুক ছিলেন বলিয়া তিনি প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্ব্বে জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে কংগ্রেসকে তিন দিনের তার্মানা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"মহাসমিতির নিখিল,ভারতের সর্বত্ত সংবৎসর ধরিয়া চালাইতে হইবে, তিন দিন সভা করিয়া কেবল বক্তৃতা ও প্রস্তাব করিলে চলিবে না। -জ্বাতীয় মহাসমিতির কার্য্যের জন্ম বেতনভোগী প্রচারক পাঠাইতে হইবে।" তাঁহার বক্ততা শ্রোত্বর্গের মনোরঞ্জন করিলেও

উহাতে কংগ্রেদ-কেশরী ফেরোজসাহ্ কুদ্ধ হইয়া অখিনীকুমারের কাপড় ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অখিনীকুমার আপনাকে জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত করিবার জন্ম দেশের সেবা করিতেন না, জননী জন্মভূমির ছঃখমোচনই তাঁহার দেশ-দেবার উদ্দেশ্য ছিল। জাতীয় মহাসমিতির আর এক অধিবেশনে অখিনীকুমার কবি দিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "নন্দলাল" কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা অনেকেই নন্দলালের মত সদেশসেবক। দেশের জন্ম সর্ক্তো-ভাবে আপনাকে দান করিতে না পারিলে আমাদের দারা দেশের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না।"

আজিকার কথা নহে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বংসর পূর্বের, অশ্বিনী-কুমার বাঙ্গালীকে সর্ববেতাভাবে "স্বদেশী" গ্রহণ করিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার রচিত স্বদেশী সঙ্গীতগুলি / "ভাবতগীতি" নামক পুস্তিকায় প্রচার করেন, তখন জাতীয় মহাসমিতি সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; উক্ত সঙ্গীত-পুস্তিকায় তিনি তাঁহার সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী বড় বৃদ্ধিমান্ কে বলে সংসারে ?

এমন বোঝা কোথাও না দেখি কাহারে।
দেশের প্রতি নাই মমতা, বিদেশীয়ের পায়ের জুতা
যা' করে ইংরাজ তাই ভাল তার বিচারে।
বাঙ্গালী বাবু যারা, এমন হতমূর্য তারা
শুট্কী চুরটের লেগে, অমুরী তামাক ছাড়ে।

সাচ্চা আতর গোলাপ ত্যক্তে, বিলাতী বিলাসে মত্তে কত টাকা উড়ায় তারা, ভন্ম ল্যাভেণ্ডারে। হু'দিন ইস্কুলে গেলে, দেশী খাওয়া যান ভূলে প্রমান্ন ছেড়ে তুই গোমাংস আহারে।

এই যে আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, বাক্যালাপে, পোষাকে বিদেশী মোহ, এই মোহই বাঙ্গালীর মনকে দাসছের শত বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মোহনিজা হইতে জাগাইবার জন্ম প্রথিনীকুমার তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে আর্য্য নামে কি সম্ভবে জীবনে দেখাও রে। সেই পঁয়ত্রিশ বংসর পূর্বের অশ্বিনীকুমার স্বদেশসেবায়

হিন্দু-মুসলুমান সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"আয়রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে

প্রণমি ভারতমাতার চরণকমলে।

আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সক্তুলে।

ভক্তিযোগবক্তা অধিনীকুমারের জীবনে ভক্তির রাগিণী
নিরস্তর বৃদ্ধত হইত। তাঁহার সকল কর্মই ভগবংপ্রেমের
অফ্রস্ত প্রস্রবণ হইতে উৎসারিত হইত। তিনি ছিলেন
মহাপ্রেমিক। চির-কোতৃকী সদানন্দ অধিনীকুমারকে প্রত্যক্ষ
করিবার সৌভাগ্য যাহাদের ঘটিয়াছিল, তাহাদের মানদনেত্রে

তাঁহার সেই হাস্তম্পর মুখের পুণাজ্যোতিঃ এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সেই মুখের মধ্যে এমন পবিত্র ভাগবত-শ্রী ছিল, তাহা একবার দেখিলে চিরজীবনে আর ভূলিবার সাধ্য ছিল না।

আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া চিরজীবন আনন্দে যাপন করিয়া আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি যথন নির্বাসিত হইয়া লক্ষ্ণো কারাগারে ছিলেন, তথন কারাকক্ষের কঠিন প্রাচীর ও ধূলি-রাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য করিতেন এবং মনের আনন্দে ধূলিমৃষ্টিকে চুম্বন করিতেন। তিনি তাঁহার এই আনন্দ, এই ফ্রি সঙ্গীতে সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

> আমি যাঁরে করি পূজা সে ফৃত্তি মূলুকের রাজা, ফুর্ত্তিতে তাঁর বাজ্চে বাজন, ফুর্ত্তির হচ্ছে গান।

এই আনন্দের আবেশেই অধিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

(তখন) অনলে অনিলে জলে মধু-প্রবাহিনী চলে, মেদিনী হয় মধুময়;

(তথন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, স্থলয়ে মৃদক্ষ বাজে, মধুর মধুর ধ্বনি হয়। প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির ভিতর দিয়া কি তাবে পরমেশ্বরের সহিত সন্মিলিত হইতেন, উহা দেখাইবার জন্ম অশ্বিনীকুমার কবির চিত্রিত "পরিব্রাজকের" (The Wanderer) ছবির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশু-স্নাত বস্থন্ধরা, মহাসাগরের অম্বরানি সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবংপ্রেমে ভৃবিয়া গেলেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিকৃদ্ধ হইল—

"Thought was not; in enjoyment, it expired."

যে দেবতা আনন্দরূপে, অমৃতরূপে বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিবার মত এই যে ঋষি-দৃষ্টি, কবি-দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি ইহা লক্ষের মধ্যে একজনও লাভ করিতে পারেন না। ভাগ্যবান্ অধিনীকুমার এইরূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। পৃদ্ধনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শ্রুত একটি ছোট আখ্যানের উল্লেখ করিয়া অধিনীকুমারের এই আনন্দাস্কভৃতি বিবৃত করিতেছি।

অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক, বরিশাল সক্রের ভক্তগণ-সঙ্গেলাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে প্রায় প্রত্যহ ধর্মালোচনা করিতেন। নামগানে তিনি এমন মাতিয়া যাইতেন য়ে, কখনো নাচিতেন, কখনো কাঁদিতেন, কখনো বা সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে পড়িয়া যাইতেন। এইরপ এক ধর্মসভায় তিনি একদিন উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া আকাশে চল্যোদয় দেখিতেছিলেন। ভাবাবেশে ভাঁহার চোথ, নাক, গণ্ডস্থল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া জগদীশ বাবু এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন। নাসিকা হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া মৃত্যুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি সদ্দি হইয়াছে ?" কৌতুকী অধিনীকুমার উত্তর করিলেন—"হাঁ, এ চাঁদা-সদ্দি।"

চাঁদ দেখিয়া অধিনীকুমার এই যে গভীর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত "ভক্তিযোগে" ও "প্রেমে" বহু স্থানে তিনি নানা প্রকারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেম-পিপাস্থ যুবককে তিনি বলিয়াছেন—"কয়েকদিন চাঁদের দিকে তাকাও, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইবে। প্রকৃতির স্থানর ছবি দেখ, নদীর কুল্ কুল্ ধ্বনি শ্রবণ কর, মলয় মারুত সেবন কর, ফুলটি কেমন ফুটিতেছে দেখিতে থাক, রষ্টিপাতের মধুর গন্ধীর আনন্দ অমুভব কর, হৃদয়ে প্রেম আদিবে। প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ভি দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভালবাসায় পূর্ণ হয়। 'ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তারে যারে ভালবাসায় পূর্ণ হয়। 'ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তারে যারে ভালবাসি'। প্রেমময়ী প্রকৃতির নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি হৃদয়-ভাণ্ড প্রেমে পূর্ণ করিয়া দেন। তাই চারিদিকের অগণ্য মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ বোঝাই করিয়া লও।"

আমাদের চারিদিকের এই বিশ্ব-প্রকৃতি আমাদের কাছে অর্থশৃক্ত, ভাষাশৃক্ত, ইহাই যাঁহারা কবি, যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের নিকট আনন্দের নিঝার। এই মধুরসের আস্বাদন পাইয়া অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছেন—

#### বজ্জরব, মেঘধ্বনি, গুরু, সোম, রাহু, শনি, মধুরদে সকলই ভরপূর।

এই মধ্রসে হৃদয়পাত্র পূর্ণ ছিল বলিয়া অশ্বিনীকুমার লিখিতে পারিয়াছেন—"এই অবস্থায় যখন পঁছছিবে তখন আনন্দের আর দীমা থাকিবে না; তখন সন্মুখে যাহা দেখিবে জড়াইয়া ধরিবার জন্ম ছুটিয়া যাইবে, বৃক্লের পত্রে পত্রে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইবে, পুকুরের প্রত্যেক জলবিন্দু, চাঁদের প্রত্যেকটি কিরণ তোমার প্রাণের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে, রাস্তার ধ্লিম্টি হাতে তুলিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িবে, পাথরের ভিতর সুধাধারা বহিবে।"

আনন্দের উপাসক সদানন্দ অশ্বনীকুমারের হৃদয়ভাও এমনই মধুরুসে ভরপূর ছিল বলিয়া তিনি অতিসহজ অস্তরঙ্গতার সহিত সকলকে ভালবাসিতে পারিতেন এবং এই ভক্তের চিত্ত শতদলের মধুগন্ধে আকুল হইয়া বাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলে তাঁহার চারিদিকে ভিড করিত।

### মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

#### প্রথম অধ্যায়

#### বংশপরিচয়

মহাত্মা অধিনীকুমারের পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় বরিশাল জিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি বরিশাল সহর হইতে সতর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরিশাল হইতে মাদারীপুর পর্যান্ত যে প্রশস্ত রাস্তা আছে তাহা এই গ্রামার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পার্ছে যে খাল আছে তাহা দিয়া মাদারীপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকেরা নৌকাথোগে বাথরগঞ্জের নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।

অধিনীকুমার এই গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারে জ্বন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ আদিশ্রের সময়ে কাগ্যকুজ হইতে পাঁচ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন সহচর কায়স্থ আসিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত ইহাদের অস্থতম। তাঁহার বংশধর সদানন্দ ও সনাতন দত্ত সর্ব্বপ্রথম বাটাজোড়ে বস্তি স্থাপন করেন। বাটাজোড়ের দত্তবংশীয়েরা ইহাদের বংশসম্ভূত। ইহারা স্থাক্রিয়ান্বিত।

> দানে বাটা ক্রিয়ায় জ্বোড়। তার নাম বাটাজোড়॥

ইহাদের সম্বন্ধে এইরপে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।
ইহারা বাঙ্গোরোড়া পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তালুকদার।
ইহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজত্বের সময়ে নবাব
সরকারে চাকুরী করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অধিনীকুমারের পৈতৃক বাটীতে একটি দীর্ঘিকা আছে। সেইটিকে
"মঘের আঁধি" বলা হয়। প্রবাদ আছে যে মুসলমান নবাবদিগের
শাসন-সময়ে মঘেরা একরাত্রিমধ্যে ঐ দীঘি কাটিয়াছিল।
এক্ষণে জগদ্বাত্রী পূজা উপলক্ষে বাটাজোড়ের বিখ্যাত বাজারে
সপ্তাহকালব্যাপী "মেলা" বসিয়া থাকে।

অধিনীকুমারের প্রপিতামহ নিষ্ঠাবান্ ধাশ্মিক গতিনারায়ণ দত্ত মহাশয় গ্রামে থাকিয়া স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরও তাঁহার পিতার স্থায়ধার্মিক ছিলেন। জপতপেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন বিচক্ষণ ও বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামবাসীরা সকল বিষয়ে তাঁহার স্থপরামর্শ এবং নিরপেক্ষ



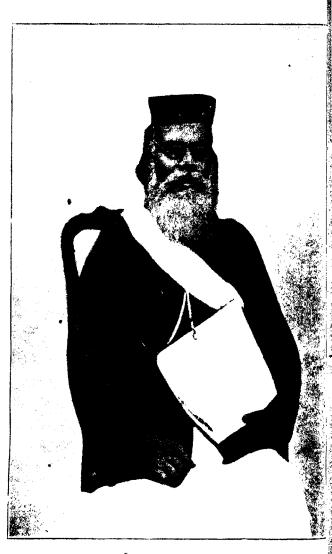

পিতা—রজমোহন দত্ত

শালিদী বিচার মানিয়া লইতেন। কনিষ্ঠপুত্র গৌরমোহন মাদারীপুরে ওকালতী করিতেন। নন্দকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র অশ্বিনীকুমারের জনক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ১৭৪৭ শকান্দে তরা আশ্বিন রবিবার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন পনর কি ষোল বংসর তখন পর্যন্ত তিনি বালস্থলত খেলাধূলা ও আমোদ-আফ্লোদেই দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতৃদেব ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে ব্রজমোহন বিভালয়েয় প্রধান শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে লিথিয়াছিলেন,

— যথন আমাদের গ্রামে কেহই, আমাদিগের গ্রামে কেন, বাথরগঞ্জ জিলাতেই, প্রায় কেহই ইংরাজী শিথিতে আরম্ভ করেন নাই, তথন পিতৃদেব কাহাকেও কিছু না জানাইরা কলিকাতার উপস্থিত হন। সেই সময়ে কলিকাতার যাওয়া কি ছরহ ব্যাপার ছিল তাহা ত ব্ঝিতেই পার। যতদ্র মনে পড়ে, শুনিরাছি কপদ্দকশৃত্য অবস্থার তথার উপস্থিত হইরা তিনি স্বকীয় চেষ্টায় জলটুন্দির স্কুলে অর্থাৎ ভবানীপুরে লগুন মিশনারি সোসাইটির স্কুলে তিন বংসর ইংরাজী শিক্ষা করেন। তথা হইতে কিরিয়া আসিয়া ১৮ বংসর বয়সে বানারিপাড়া স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে মাষ্টার হন। মাষ্টারী করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল— "একি কুল্র বেতনের কার্যা করিতেছি! বড় হইতে হইবে।" তথন একটা Competitive পরীক্ষা ছিল, সেই পরীক্ষার যে কয়েকজন নির্বাচিত হইত তাঁহারা মৃন্সেক হইতেন কিম্বা ইচ্ছা করিলে সম্বর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইতে পারিতেন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের নাম

তথন সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। পিতৃদেব মাষ্টারী করিতে করিতে সেই পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। অনেকে নাকি তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্ম করিতেন না। লোকের উপহাস, নিন্দা গ্রাহ্ম না করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি আমাদিগকে বলিতেন—"দোপেয়েকে কখনও গ্রাহ্ম করিবে না। যাহা খাঁটি বৃষিয়াছ করিয়া যাও, যাহার যাহা বলিতে হয় বলুক।" দেখিয়াছি কোন কাজে নিন্দা হইবে বলিলে, তিনি বলিতেন,—"তা'লে ভাবো তোমরা।"

তাই তাঁহার উচ্চ লক্ষ্য দেখিয়া যাহারা হাসিত তিনি তাহাদিগের কথা তুণবং উড়াইয়া দিতেন। আমাদিগের লক্ষ্য যাহাতে উচ্চ হয় তজ্জন্ত তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।" আরও विमर्कन, राथारन थाकृरव रम्हेथारनहे राम श्रधान इ'रा रश्रका। সেই Cæsarএর কথা, "I shall rather be the first man in a village than the second in Rome" এই ভাব তাঁহার অনেক কথায়ই প্রকাশ পাইত। আমার টাকা উপার্জনের বড় প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"তা টাকা রোজগার কর না কর, তার জন্ম মরি না, কিন্তু যে জায়গায় থাকবে সে খায়গাটা যেন গরম হয়।" একটু উচ্চদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্ম আনেক কথা বলিতেন। "আমার কিছু হবে না, আমি আর কি কয়তে পারি ?" এরপ তুর্বলতার কথা শুনিতেই পারিতেন না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে দেথিলে আনন্দিত হইতেন। "আমাদারা হবে না, ওপথে বড় ভয় আছে, বিপদ আছে" এরূপ কথা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন 'কলম্বস্ ডুবিয়া মরিবার ভয় করিলে কথনও আমেরিকা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না।' তাঁহার "মানব" নামক পুস্তকথানির উপসংহাবে

এক্লপ ভাবের অনেক কথা আছে। তিনি চিরদিনই সাহসী ছিলেন। পেশন লইবার পরে হরিছার, হাষীকেশ, আলামুখী প্রভৃতি দর্শন করিতে ান; জালামুথী হইতে মাণ্ডি, রাওয়ালেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের মধ্যে बरनक ऋल भाउरक जमन कतियाहिलन। भिज्राप या के क्षेत्रहिक् ছিলেন, ঐ বৃদ্ধ বয়সে যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে পড়িয়া থাকিতেন এবং দুর্গম পথে চলিতে কট্টবোধ করিতেন না। তাঁহার দলীয় ভতা গোপাল ও আমার ভগিনীপতি কালীহর রায়ের মুখে এই ণকল কথা শুনিয়াছি। কালীহরও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গোপাল ও কালীহর এ পৃথিবীতে থাকিলে তাঁহাদের মুথে তাঁহার সাহস ও কট্ট-শহিষ্ণুতার কথা অনেকে শুনিতে পাইত। যা'ক, মাষ্টারী করিতে **ফরিতে মুন্দেফী ও সদর দেওয়ানী আদালতের ওকালতী পরীক্ষা** দিবার কথা বলিতেছিলাম। সেই পরীক্ষায় নির্বাচিত হইয়া সদর अक्षांनी जामानरू डेकीन हरेग्रा माळ शीह मांग खकानडी करदन। মামার পিতামহ বিষয়ী লোক ছিলেন না। তিনি নাকি দিনে তুপুরের ার অবধি ও রাত্রেও প্রায় একটা পর্যান্ত পূজা আহ্নিকে রত থাকিতেন। ইত। যদিও গৃহে অনেক লোক ছিল না, তথাপি ওাঁহার তাহাতে দলাইত না। তিনি ঋণদায়গ্ৰন্ত হইয়াছিলেন।

পিতৃদেবের জনহিতৈ যথা ও স্থাদেশ এবং স্বন্ধাতি-প্রীতিও বিশেষভাবে ইলেথবাগ্য। যথন পটুয়াথালীতে তিনি মুন্দেক, ডিপুটী ম্যাজিট্রেট্ ও ডপুটী কালেন্টর ছিলেন (এক সমরেই এই তিনের কার্য্য করিতেন), তথন মামার শৈশবে একদিন দেখিলাম,পিতৃদেব হাঁটুর উপরে ধৃতি ভূলিয়া প্রায় দাহ সমান কালা ভালিয়া অতি জ্বভবেগে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎকাল ধরে দেখিলাম, কতকগুলি লোক তাঁহার সঙ্গে কয়েক ব্যক্তিকে অতি

কটে লইয়া আদিল এবং তাহাদিগকে ঘুরপাক দিয়া কি অক্ত প্রকারে তাহাদিগের নাকম্থ হইতে জল বাহির করিতে লাগিল। শুনিলাম, এক নৌকা ডুবিয়াছিল এবং ঐ লোকগুলিও ডুবিডেছিল। তাহারা বাঁচিয়া গেল। আর একদিন পটুয়াথালীর বাজারে আগুন লাগিয়াছিল, দেখিলাম, পিতৃদেব বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহা নির্ব্বাণের ব্যবস্থা করিলেন। বখন মশোহরে ছোট আদালতে জল ছিলেন, তথন তিনি উকীলদিগকে উপদেশ দিয়া গ্রীয়কালে তৃষ্ণার্ভ লোকদিগের জন্ত একটি জলসত্রের বন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ভগণ মধ্র সরবৎ পান করিতে পাইত। অনেক লোক অধিক স্থদে টাকা ধার করিয়া বিপদ্গ্রন্থ হয় তজ্জন্ত অল্ল স্থদে টাকা দিবার জন্ত তাঁহারই উত্যোগে যশোহরে লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যথন তিনি রক্পুরে ছিলেন তথন একবার লাইত্রেরীর সংবাদপত্র ও পুজ্ঞাদি নেওরা লইরা ইউরোপীয় ও বালানীগণের মধ্যে বিবাদ হয়, পিতৃদ্বেব তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্র ইংরেজগণ প্রথমে নিবেন এবং বালালী কি এ দেশীয় সম্পাদক-পরিচালিত সংবাদপত্র বালালীগণ প্রথমে নিবেন, তদমুসারে কার্য্য চলিত। লাট্ রিপনের সময়ে মিউনিসিপালিটাতে সভ্য-নির্বাচনপ্রথা প্রচলনের জন্তু এক আবেদনপত্র পাঠান হইয়াছিল। সেই আবেদনের সময়ে কতক বরিশালবাসী উহার বিরোধী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—"আমরা এরূপ নির্বাচন চাহি না। সেই সময়ে একটি সভা করিয়া, বতদ্র পাইতে পারি, ততদ্র শাদনভার আমাদিগের হল্ডগত করার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্তব্য এবং আমরা প্রথমে উত্তমরূপে কৃতকার্য্য না ইইলেও ক্রমে হইব এবং তক্ষয়ে উত্তম আবিশ্রক;

এই মর্ম্মে পিতৃদেব এক বক্তৃতা করেন, তদ্বারা সেই আচুবেদনপত্র প্রেরণের বিশেষ সাহায্য ছইয়াছিল।

শিকাবিন্তারের জন্ত তাঁহার প্রাণে কিরুপ আকাজ্ঞা ছিল, ব্রজমোহন বিয়ালয়ই তাহার প্রমাণ করিতেছে। জিলা স্কুলে ছর শতের অধিক ছাত্র হইলে, সে গৃহে আর স্থান হয় না, স্কুল কমিটী হইতে গৃহ বুদ্ধির জন্ম সরকারে লেখা হইল, গবর্ণমেন্ট ভাহাতে অশ্বীকৃত হইয়া একটি বে-সরকারী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। আমাকে কমিটী তাহা স্থাপন করিতে অমুরোধ করিলেন। বাবা তথন তাঁহার পদত্যাগ ক্রিয়া হরিহারে আছেন। যেমন তাঁহাকে লিখিলাম, অমনি স্থূল স্থাপনের আদেশ করিলেন। জুন মাদে বিক্যালয় স্থাপিত হইল, আগষ্ট মাসে তিনি বরিশালে আসিলেন। আসিয়া স্থলের গৃহগুলি নির্মাণ করিতে তিনি যুবকের স্থায় উৎসাহ দেখাইয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিখানয় হইতে যেন কোন লাভ করা না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমাদিগকে অন্তরোধ করেন। নামটি তাঁহার দেওয়া নয়, তিনি 'স্থাসকাল বুল' নাম করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'সকলে অধিনী বাবুর কুল বলে, টাকা আপনার, আমি আপনার নামে কুলের नाम कतित, এ विषय जाननात्र ज्यांधा हहेल लाव हहेरन ना।' আমিট তাঁহার নামে ইহার নামকরণ করি।

মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিন্তারের জন্ম পিতৃদেব বার্ষিক চল্লিশ টাকার একটি পুরস্কার স্থাপন করেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। গ্রামে মাইনর স্থাপর জন্ম তিনি একটি ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উপনিষদ ও বেদান্ত প্রচারের জন্ম কাশীধামে মাসিক দশ টাকার একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু ডুইবার ডুইটি ছাত্র বৃত্তি লইয়া কিছুদিন পাঠ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া সেই বৃত্তি বৃহ্তি করা হয়। ষে দিন তিনি পরলোকগমন করেন, সেই দিনই মধ্যাক্তে তিনি আমাকে স্কুলটি কলেজে পরিণত করিতে বলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মাত্র দেড় বৎসর স্কুলটি হয়েছে, গাঁচ বৎসর পরীক্ষার পরে এফ্. এ. ক্লাস ধোলা কর্ত্তব্য।" শুনিয়া বলিলেন, "তবে তাহাই করিও।" সেই দিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তিনি ইছলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মানসিক শক্তি সহদ্ধে ছই একটি কথা বলি। তাঁহার এমন একান্তাভিনিবেশ ছিল বে, শুনিরাছি একদিন কি পাঠ করিতেছিলেন, এ দিকে তাঁহার পা কিঞ্চিৎ দশ্ধ হইরাছে, তাহা কিছুই টের পান নাই। বোধ হর এই প্রকার একান্তাভিনিবেশের ফলে অসাধারণ স্বতিশক্তির অধিকারী হইরাছিলেন। যাত্রাগান শুনিতে যাইয়া যে যে গান শুনিতেন তাহার পদগুলি বাড়ী আসিয়া অনায়ানে বলিয়া যাইতেন।

যেমন একদিকে মানসিক শক্তি ছিল—অক্তদিকে তাঁহার বিচারকুশলতাও অসাধারণ ছিল। শুনিয়াছি তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধে আণীল
অতি অরই চলিয়াছে। একটা মোকদমার কথা শুনিয়াছি, হাইকোটে
তাঁহার নিশন্তি রহিত হইয়াছিল; কিন্তু বিলাত আণীলে আবার
তাহাই দ্বির হইয়াছিল। যেমন এদিকে মানসিক শক্তি ছিল, তেমনি
থাটিতেও পারিতেন। সময় নই করিতে দেখিতে পারিতেন না। দিবানিলা কি তাসপাশা থেলা তাঁহার চকু:শূল ছিল। বাসার গোক রবিবারের
আগমনে বড়ই সম্বন্ধ হইত। রবিবারে কর্তা বাসার থাকিয়া এথানকার
আগমনে বড়ই সম্বন্ধ হইত। রবিবারে কর্তা বাসার থাকিয়া এথানকার
আরিস ওথানে, ওথানকার জ্বিনিস এথানে, টানাটানি করাইবেন, কি
ঐরপাবাহাইয় কিছু করাইবেন, খুমাইতে দিবেন না, ইহাই তাহাদিগের
ভয়ের কারণ ছিল। তাস থেলা সম্বন্ধ একদিনকার ঘটনা বলি। একদিন
আমাকে উচ্চেংখরে ডাকিলেন, আমি বাইয়া দেখি, কভকগুলি তাস
বায়ুতে উড়াইয়া দিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "ওরে বাসার কে তাস

থেলেরে ? ভাষ্ দেখি হাওয়া কেমন স্থলর তাস বেল্ছে।" পেন্শন নেওয়ার পরে তাঁহাকে কথনও কথনও দিনে কিঞ্ছিৎ নিদ্রিত হইতে দেখিয়াছি, তৎপূর্বে অসুধ ভিন্ন কথনও দেখিয়াছি মনে হর না।

তব্জ্ঞান সংক্ষেপ্ত মনে হয়, তিনি উচ্চগ্রামেই বসতি করিতেন।
উপনিষদ তাঁহার বড় প্রিয়পাঠ্য ছিল এবং অনেক সময়েই আমাদিগের
নিকটে বারংবার বলিতেন,—"ওরে, নামও কিছু নয়রে, রূপও কিছু
নয়রে, নাম, রূপের অতীত যা', তাই সত্য।" নাম ও রূপকে তুচ্ছ জ্ঞান
করিতে আমাদিগকে সর্বহল উপদেশ দিতেন।

বদ্, এই অবধিই থাক্। একটানে যাহা লিখিয়া গেলাম, তাহাই বেশ। আমার ৬২ বংসর শেষ হইতেছে, যদি রাত্র কাটাই কাল ৬০ আরম্ভ হইবে। এই দিনে তোমাদিগের প্রণোদনায় বাবার কথা লিখিতে লিখিতে আনন্দ হইল। যে বাবাজিগণের সন্মুখে এই পত্র াড়িবে তাঁহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্কাদ করিতেছি, তাঁহারা যেন মামার বাবার চরিত্রকাহিনী শুনিয়া তাঁহার শুণগুলি তাঁহাদিগের ফ্রনীয় চরিত্রে আরপ্ত উজ্জ্ললতর করিয়া নিজেরা ধন্ম হন ও দেশকে ধন্ম করেন। আমার বাবা দিব্যধাম হইতে তাঁহাদিগকে আশির্কাদ করন। হাহার নামান্ধিত বিভালয়ে যে পতাকা উজ্জীন হইয়াছে তাহা জয়মৃক্ত ডিক, ত্রিরোধী যাহা কিছু দ্র হ'য়ে যাক্, রসাতলে বিলীন হ'য়ে যাক্। মামার বাবাজিগণের জয় জয়কারে দেশ মুথরিত হউক। কর্জা চাহাদিগকে দিয়ীজনী কর্লন। বৃদ্ধের আশা পূর্ব হউক।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্থনামধক্ত স্বর্গীয় বারিষ্টার মনো-মোহন ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেন। প্রসন্নময়ীর পৈতৃক্ নিবাস বানারীপাড়া গ্রামে। এই দম্পতী ১৮৫৬ অন্বের ২৫এ জালুয়ারী মহাত্মা অধিনী-কুমারকে পুজরপে লাভ করেন। এই সময়ে ব্রজমোহন লাউ-কাঠি চৌকিতে (পটুয়াখালী) মূন্দেফী করিতেন, সেই স্থানেই অধিনীকুমারের জন্ম হয়। দত্ত মহাশরের প্রচেষ্টায় পটুয়াখালীতে সব্ডিভিসন স্থাপিত হয়। যশোহরে বদলী হইয়া ব্রজমোহন ছোট আদালতের জজ্পদ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজমোহন যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন তাঁহার মামাশ্বন্ধর বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী মনোমোহন, লালমোহন ও মুরারী ঘোষ তথায় ছিলেন। স্বর্গীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীয় পিতা ছর্গাদাস চৌধুরী এবং কৃষ্ণনগর রাজতরফের দেওয়ান ৺কার্তিকেয় চক্র রায় প্রভৃতি বছ বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত ব্রজমোহনের প্রগাচ হৃত্যতা ছিল।

ধর্ম ও স্থনীতির প্রতি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের অবিচলিত
নিষ্ঠা ছিল। তিনি তৎপ্রণীত "মানব" নামক গ্রন্থে মানুষের
দেহতত্ব বর্ণনা করিয়া পাপপুণ্যের অতি স্থন্দর রূপক ছবি অঙ্কন
করিয়াছেন। এই দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকথানি ডাক্তার
রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রেভারেণ্ড কালীমোহন বন্দ্যোপাধাায়
প্রমুখ সুধীগণকর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। শেষ জীবনে দত্ত
মহাশয় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং তখন তাঁহার
চালচলন অনেকটা উদাসীন সন্ধ্যাসীর মত ছিল।

পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের এই ধর্মান্তরাগ অধিনী-কুমারের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নির্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অধিনীকুমার যখন লক্ষ্ণৌ কারাগারে





মাতা—প্রসর্ময়ী

আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে এক পত্তে লিখিয়াছিলেন—

"বাবা বেদান্ত বড় ভালবাস্তেন, তাঁর মুখে প্রথম বেদান্তের কথা শুনি। বেদান্ত তাঁর বেশী পড়া না থাক্লেও তার মূল কথা বড় ভালবাস্তেন। আর উপনিষদ পড়্ভেন। উপনিষদের কিরপে ভক্ত ছিলেন তা আজ মনে পড়্ছে। তার কাছে ছেলেবেলা বেদান্তের কথা শুনেছিলাম ব'লে আজ বেশ কাটাতে পার্চি। আর মনে সুখ হয় যে তাঁর ঘরে জন্মেছিলাম।"

যাহাতে যাত্রীরা স্থলতে স্বদেশীয়দের জাহাজে যাতায়াত করিতে পারে তজ্জা একসময়ে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় দশ-হাজার টাকায় একথানি জাহাজ ক্রয় করিয়াছিলেন। জাহাজপানির নামকরণ করিয়াছিলেন "বাটাজোড়"। এই জাহাজ কথনো বরিশাল হইতে শিকারপুর, কথনো ঢাকা হইতে তালতলা, কথনো বরিশাল হইতে পটুয়াখালী যাতায়াত করিত। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার মধ্যম পুত্র কামিনীকুমার উক্ত জাহাজ ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। বিদেশীয় ষ্টীমার কোম্পানী যাত্রীদের অস্ক্রবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না, যে ভাড়া আদায় করিতেন তাহাও দরিজ্র লোকসাধারণের পক্ষেত্র্বহ ছিল, ইহারই প্রতিকারার্থ দত্ত মহাশয় জাহাজ লাইন খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বৎসর কাল ঐ

অश्विनीक्र्यादाद बननी अप्रमयश्री छेळक्राहुछ। ও नाना

সদ্গুণে অলঙ্কতা ছিলেন। তাঁহার মনের বল অসাধারণ ছিল। অধিনীকুমার তাঁহার জননীর কর্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা, ধর্মপ্রায়ণতা প্রভৃতি বহু সদ্গুণ লাভ করিয়া থাকিবেন।

অধিনীকুমারের মধ্যম সহোদর কামিনীকুমার ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির
রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য,
করাসী ও লাটীন ভাষায় এবং ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।
তৎপ্রণীত "ভালবাসা" নামক একখানি পুস্তক তৎকালে আদৃত
হইত। তিনি তাঁহার নাবালক পুত্রত্তর শ্রীমান্ স্কুমার, স্থশীল
কুমার ও সরল কুমার এবং ছই কন্সা অগ্রজের হস্তে অর্পণ করিয়া
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। পিতৃহারা বালকবালিকাদের
অধিনীকুমার কোনকালেই পিতৃবিয়োগ ব্যথা ব্ঝিতে দেন
নাই। অতি স্বত্তে লালনপালন করিয়া উচ্চ শিক্ষাদানে এবং
উপযুক্তসময়ে বিবাহাদি সম্পাদন করাইয়া তাঁহার কর্ত্ব্য সাধন
করিয়াছেন। প্রতুম্পুত্রত্ব্য জ্যেষ্ঠতাতের তত্তাবধানে সকলেই
কৃতী ও যশবী হইয়া বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা কঞ্চিত্তেন।

অধিনীকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর যামিনীকুমার কলিকাতায় বি.এ. পড়িবার সময়ে জরুরোগে মারা যান। তিনি ধর্মপ্রাণ ও অমায়িক ছিলেন। যামিনীকুমার পিতার বহু গুণ প্রাপ্ত , হইয়াছিলেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## অশ্বিনীকুমারের আতজীবন

## পিতার সঙ্গ ও প্রভাব

অধিনীকুমার স্থাশিকিত, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক পিতা ও
ধর্মপরায়ণা জননীর সম্মেহ তত্বাবধানে বাল্যাবিধি স্থানিক্লা প্রাপ্ত
হইয়াছেন। এইরপ সৌভাগ্য আমাদের এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছর
দেশে অতি অল্পলাকের ভাগ্যেই ঘটে। বাটাজ্ঞোড় গ্রামে
বর্গহে স্বর্গায় নীলকমল সরকারের নিকট অধিনীকুমার তালপত্রে
বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষকমহাশয়ের নিকট
অধিনীকুমারের অক্ষরপরিচয় হয়। উক্ত সরকার মহাশয়
অতঃপর আমরণ অধিনীকুমারের গ্রামস্থ বাটাতে গোমস্তার
কার্য্য করিতেন। অধিনীকুমারের গ্রামস্থ বাটাতে গোমস্তার
কার্য্য করিতেন। অধিনীকুমারের পিতা রাজকার্য্য উপলক্ষে
বঙ্গের নানা নগরে গমন করিতেন, শিশু অধিনীকুমার পিতার
সহিত থাকিয়া শৈশবে নানা স্থানে বিভাশিক্ষা করিয়াছেন।

পুজের মনে যাহাতে কোনরূপ মিধ্যা অভিমান স্থান না পায় তংপ্রতি শিশুকাল হইতেই পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদা কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রন্ধমোহনের সহিত সাক্ষাংকার মানসে আগমন করেন। তিনি পুত্র অধিনী- কুমারকে তামাকু সাজিয়া আনিবার জন্ম আদেশ করেন।
বলা বাহুল্য পুদ্র অমানবদনে পিতার আদেশ প্রতিপালন
করেন। অধিনীকুমার অন্যত্ত চলিয়া যাইবার পরে আগস্তুক
ভন্তলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ভূত্যের অভাব
নাই অথচ আপনি আপনার পুত্রকে তামাকু সাজাইবার জন্ম
আদেশ করিলেন কেন ?" উত্তরে ব্রজমোহন বলিলেন—
"আমার ছেলে যাহাতে কোন কাজকে হেয় বলিয়া মনে না
করে, এই জন্ম আমি তাহাকে যে-কোন কাজ করিতে আদেশ
করি।"

ব্রজমোহন পুত্র অখিনীকুমারের সহিত অবসর সময়ে পুরাণ ও ইতিহাসের নানারূপ গল্প করিতেন। দেশের নানাশান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় যাহাতে তাঁহার আগ্রহ জন্মে, তীক্ষধী পিতার সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অখিনীকুমার ছেলেবেলায় পিতার মুখে বেদান্তের কথাও ওনিয়াছেন। ব্রজমোহন তাঁহার পুত্রকে কদাচ কুসক্ষে মিশিতে দিতেন না। পুত্রের সঙ্গীরা যাহাতে সচ্চবিত্র হয়, তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

অৃথিনীকুমারের চরিত্রে স্বাভাবিক ধর্মান্ত্রাগ ছিল। অতি শৈশবেই উহার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। ঘট পাতিয়া ঠাকুর পূজা করা তাঁহার শৈশবের খেলা ছিল। শিশু বয়সে তিনি কাগজের ঢোলক বাজাইয়া হরিতলায় হরিনাম করিতেন।

ব্রজমোহন যখন বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে মূন্দেফী করিতেন

তখন অধিনীকুমার সেখানকার উচ্চ ইংরাঞ্চী স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন। ঐ সময়ে একদা রাত্রিকালে সহরে বাঘ ডাকিতেছিল। অধিনীকুমার পিতার সহিত এক শব্যায় শুইয়াছিলেন। বাঘের ডাক কিরূপ উহা শুনাইবার জন্ম তিনি অধিনীকুমারকে ডাকিয়া জাগাইলেন। অধিনীকুমার বাঘের ডাক শুনিলেন। পিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু জাঁহার আর ঘুম হইল না। তিনি বলিয়াছেন—"ঐ দিন আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবোদয় হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছিলাম মামুষ কখনো কখনো বাঘ হয়। বাবার কোলের মধ্যে শুইয়া আমার মনেও বার বার এই চিন্তা জাগিতেছিল—"বাবাই যদি বাঘ হয়!"

অধিনীকুমার তাঁহার পিতার এমন সম্নেহ তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন যে, কোন প্রকার কল্যতা তাঁহার চরিত্র স্পর্ল করিতে পারিত না। তিনি আমাদিগকে ইহা বলিতেন—"পাপ কি, আমার বালক বরুসে আমি তাহা ধারণাই করিতে পারিতাম না।" ইহা হইতে কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ব্রজ্ঞমোহন তাঁহার পুত্রকে অতি কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিতেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে যাধীনতার আব্হাওয়ার মধ্যেই মামুষ করিয়া তুলিয়াছেন। মুরুসিক ব্রজ্ঞমোহন পুত্রদের সহিত নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতেন। অশ্বনীকুমার বলিয়াছেন—"পিতাঠাকুর খুব ছড়া কাটিতে পারিতেন। আমরা যখন নৌকাযোগে এক স্থান হইতে

স্থানাস্তরে যাইজাম, তথন কথনো কথনো আমাদিগকে তাঁহার সহিত ছড়া কাটিতে হইত। যথা, তিনি বলিতেন—

পশ্চিমে ডুবিছে সূর্য্য লোহিত বরণ। কামিনী বা আমি হয়ত পাদপ্রণ করিবার জন্ম বলিতাম— আকাশে উঠিছে ঐ তারা অগণন॥

এইরূপ ছড়া কাটিয়া, গল্প করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রচুর আমোদ দিতেন।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় পুত্রদের সহিত কেবল অভিভাবকের মত নহে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। ছোট একটি আখ্যান হইতে ইহা বেশ বৃঝা যাইতে পারিবে। একদা তিনি নৌকাযোগে পুত্র .অধিনীকুমারের সহিত যাইতেছিলেন। তিনি আপন মনে একটি গান রচনা করিয়া গাহিতেছিলেন। পিতাকে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে শুনিয়া অধিনীকুমার মাঝে মাঝে অভ্যমনস্কভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন। পিতা ব্রজমোহন তখন পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'আমি কি গাহিতেছি শুন্বি? আমি স্বর্রচিত একটি গান গাহিতেছি—'মদন রাজার দরবারে আর কার্যা,নাই' ইত্যাদি।" তখন তিনি পুত্রকে ঐ গানের তাৎপর্য্য ব্র্থাইয়া দিলেন। কামরিপু দমন-বিষয়ক উপদেশ-বাক্য তিনি অসক্ষেচে পুত্রকে বৃঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক পিতার প্রদত্ত এই শিক্ষা ছাত্রাবস্থায় অতি উগ্রভাবেই অধিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি যথন কলিকাতায় ছাত্রাবাদে থাকিয়া এম্, এ. পড়িতেন, তথন একদিন অপরাহু-ভ্রমণের পরে আসিয়া বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেনের (স্বনামখ্যাত অধ্যাপক) মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার ঘরে ত্ইটি ছাত্র অতি অল্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমার ঐ ঘরের সমস্ত জব্য, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি তুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইয়া শোধন করিয়া পরে ঐ ঘর ব্যবহার করিয়াছিলেন। অল্লীলতার প্রতি সেই সময়েই তাঁহার এমনই বিদ্বেষ ছিল।

অধিনীকুমার রংপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া
মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে ভাঁহার বয়স
চৌদ্দ বংসর। তখনই তাঁহার চরিত্রে অসামাশ্য দৃঢ্তা ও
নৈতিক তেজ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বীয় নাম গোপন করিয়া
"ভক্তিযোগে" তিনি তখনকার এই ঘটনাটি প্রকাশ
করিয়াছেন—

একটি বালক চতুর্দ্দশ বংসরের সময় মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন একস্থলে বাস করিতেছিল। সেইস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময়ে নানারূপে প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহস্বামী বাড়ীতে বেশ্যা আনিতেও সন্ধৃচিত হইতেন না। একদিন কতক-শুলি লোক সুরাপান করিতেছে এবং বালকটির নিকটে সুরার মাহান্ম কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার

আছুরোধ করিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনি বালকটির সুরাপানে ইচ্ছা জ্বিল। ক্রমে সে সুরাপাত্র ধরি জন্ম হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল। যেমন হস্ত বাড়াই অমনি তাহার বিদেশস্থ এক প্রাণের বন্ধুর (স্বর্গীয় ভূবনে গুপ্ত) ছবি মনে পড়িল। সেই বন্ধুটির প্রতি তাহার গাঢ় অন্ধরা হজনে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচন করিয়াছে। মনে হইল, 'আমি কি করিতে যাইতেছি আমি আজ সুরাপান করিলে কি তাহার নিক্ট গোপন রাখিতে পারিব ?' প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাসিবে ?" একদিকে সুরাপানের মোহময় প্রবল প্রলোভন, অপর দিকে প্রেমের পবিত্র আকর্ষণ, কিঞ্চিৎ কাল পরে সংগ্রামে প্রেমেরই জয় হইল।

অতঃপর অখিনীকুমার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এল্. এ. অধ্যয়ন করেন। উক্ত কলেজেই তিনি বে. এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। এই সময়ে কিছুকাল কেন তাঁহান্দ্র কলেজে অধ্যয়ন হুগিত ছিল আমরা তাহা যথাস্থলে বলিব। কলিকাতায় অবস্থানকালে অখিনীকুমার পোষাক-পরিচ্ছদে ও জলখাবারে অনেক সময়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন, তাঁহার পিতৃদেব উহা বাহুল্য বলিয়া মনে করিতেন। বন্ধুবংসল অখিনীকুমারের বন্ত্রাদি তাঁহার দরিজ সহাধ্যায়ীরা অসজোচে ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদিগকে লইয়া অনেক সময়ে তিনি আমোদ করিয়া

খাবার খাইতেন, এই সকল কারণে—পঠদ্দশায় তাঁহার ব্যয় একটু বেলী হইত। অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—
''আমি কাপড়ে চোপড়ে ও নানাপ্রকারে যত টাকা খরচ করিতাম, আমার পিতা তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। এ ব্যয় হ্রাস করিবার জন্ম তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, ''দেখ, এখনও আমি নিজের জন্ম অত টাকা খরচ করি না।" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—''তাহা তো হইবেই।" পিতা বলিলেন—'কেন ?' আমি বলিলাম—''আপনি বা কে, আর আমি বা কে, আপনি বাটাজোড়ের কোন-এক নন্দকিশোর দত্তের ছেলে, আর আমি ছোট আদালতের জ্বজ্ব—
ব্রজমোহন দত্তের ছেলে!"

কলেজে অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার—Rowe, Tawney প্রভৃতি স্থনামধন্য অধ্যাপকদিগের পরমপ্রিয় ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সকলে বিশ্বিত হইতেন। তাঁহার রচিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধ Rowe সাহেবের এমন ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সেই লেখাটি বহু ছাত্রকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

কেবল ইংরাজী উচ্চারণ নহে, অশ্বিনীকুমারের বাংলা কথাবার্তা এমন বিশুদ্ধ, উচ্চারণ এমন মধুর ছিল যে, তিনি যে
"বালাল" সহাধ্যায়ীরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিত না।
তিনি যখন একদিন কথা প্রসঙ্গে জালায়", তখন অনেকে

সেই কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। একজন বলিল—"আচ্ছা, তোমার বাড়ী যদি বাধরগঞ্জ জিলায় হয় ত তোমার দেশী একটা কথা বল ত? অধিনীকুমার অনস্যোপায় হইয়া বলিলেন—

"গুয়া বাগানে গরুডা ছারিয়া দেছে কেডারে, লাগুরডা পাইলে ছেরেক্সডা ভাইকা দেতাম।" অর্থাৎ স্থপারি বাগানের মধ্যে কে গরু ছাড়িয়া দিল, গরুটাকে ধরিতে পারিলে উহার শিং ভাকিয়া দিতাম। বলা বাহুলা অম্বিনীকুমার এমন দেশী স্বরে দেশী কথা বলিয়াছিলেন যে ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বিত বন্ধুগণ উহার এক বর্ণও ব্রিতে পারেন নাই।

ধর্মপ্রাণ, শ্রদ্ধাশীল অধিনীকুমার যখন কলেজে পড়িতেন তখন বিভালয়-পাঠ্য পুস্তক পাঠেই তাঁহার মন সর্ব্যভাভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিত না। এই সময়ে তিনি প্রাচীন কালের শুক্রাষ্ শিঘ্যদের মত সর্বজনপূজ্য সাধ্-মহাত্মাদের সমীপে তাঁহার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ভাগু লইয়া উপস্থিত হইছেন। অধিনী-কুমারের অস্তবে যে রসের মধ্চক্র নির্মিশ্ত হইয়াছিল সেই রস তিনি এই সময়েই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যুবাকাল হইতে ধর্মশীল ছিলেন।

#### পুণ্যক্ষোক মহাত্মাদের সংসর্গ

বাঁহাদের পুণাচরিত্রের প্রভাব অখিনীকুমারের জীবন-পথের অমূল্য পাথেয়, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতন্ত্র লাহিড়ী এবং ঋষিতৃল্য রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের নাম বিশেষ.



মহাত্মা রামতক্ষ লাহিড়ী



ভাবে উল্লেখযোগ্য অধিনীকুমার তাঁহাদিগকে গুরুর অধিক আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অধিনীকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের ধর্মনিষ্ঠা, নৈতিক তেজ ও সত্যামুরাগ স্বীয় জীবনে নিঃসন্দেহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার পর্ম শ্রন্ধাসহকারে নানা কথা বলিতেন। তমধ্যে একটি আখ্যান তিনি "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন—"আমি এক মহাত্মাকে জানি, তিনি গৃহস্থ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মেডিকেল কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন, অভ্যস্ত তেজস্বী ছিলেন ; এই পুত্র বৃদ্ধের ভরসাস্থল। বোধ হয়, পঞ্জিশভিবর্ষ বয়সে ভাঁহার মৃত্যু হয়। যে দিন মৃত্যু হয়, ্তাহার বাডীতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। আমার ছইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাডীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা তুইজ্বনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদের সভা হইত সেই ঘরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জম্ম ও ঘরে যাইতেছেন গু তিনি উত্তর করিলেন, 'এডুকেশন্ গেজেট্' আনিবার জ্ঞা। বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন—"ও ঘরে যাইবেন না. ও ঘরে আমার ন—আজ এই চারিটার সময়ে মরিয়াছে।" আমার সহাধ্যায়ী ত শুনিয়া 'ন যযৌন তক্তো।' একি! এইরূপ যোগ্য পুলের মৃত্যু হইয়াছে, বিন্দুমাত্র কাতরতা নাই, এইরপ দৃশ্য ত আর কখনও দেখা যায় নাই, একেবারে অবাক্, নীরবে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আজ চলুন, আমরা দেওয়ানের বাড়ীতে সভার কার্য্য নির্বাহ করিয়া আসি।" যাঁহার প্রাণ ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ নহে তিনি কি হুংখের মধ্যে এমন স্থির থাকিতে পারেন ?

অধিনীকুমার ছাত্রজীবনে এমন ধর্মপ্রাণ মহাত্মার সাহচর্য্য লাভ করিবার সোভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশ্যের জীবনের আর একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমারকে বিম্মাবিষ্ট করিয়াছিল। ঘটনাটি তিনি অনেকের
নিকট নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"লাহিড়ী মহাশ্য
একদিন কলিকাতা নগরের রাজপথে এক ফুট্পাথ্ দিয়া
যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে
ছিলাম। একস্থলে কি ভাবিয়া হঠাৎ লাহিড়ী মহাশ্য ব্যস্ততার
সহিত ক্রতপদে অপর ফুট্পাথে যাইয়া এক গলির মধ্যে
প্রবেশ করেন। আমি বিশ্বিত হইয়া তাঁহার অমুসরণ করিয়া
গলির মধ্যে প্রবেশপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার হঠাৎ
এ কি হইল প আপনি এমন ব্যস্ততার সহিত এই গলির মধ্যে
প্রবেশ করিলেন কেন ?" তিনি তখন অপর ফুট্পাথের একটি
লোককে নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"এ লোকটির কাছে আমি
কিছু টাকা পাই; যখনই দেখা হয় ওয়াধা করে, কিছু সে
ওয়াধা রক্ষা করে না। ওয়াধা করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে যে

মিথ্যা বলা হয়, এই বোধ উহার নাই। আজ্ব দেখা হইলে ওয়াধা করিয়া মিথ্যাচরণ করিত। আমার উহা সহা হয় না। উহাকে ঐ মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম আমি এইরূপ ভাবে পলায়ন করিয়াছি।"

অধিনীকুমার এই যে মহাত্মার সঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি মিথ্যাচরণকে কিরপ চক্ষে দেখিতেন তাহা এই ঘটনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। সত্যের যে বিমল জ্যোতিঃ অধিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল, সেই শিখা তিনি মহাত্মা রামতন্ত্র লাহিড়ী মহাশয়ের সংসর্গে লাভ করিয়া থাকিবেন ইহা অসম্ভব নহে।

লাহিড়ী মহাশয়ের তেজস্বিতার এক আখ্যান আমরা বহুবার অশ্বিনীকুমারের মূখে শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন তখন ছোট লাট্ স্থার রিভারস্ টম্সন্ একবার তথায় পরিদর্শনোপলক্ষে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা বাহাছর লাট্ সাহেবের সংবর্জনার্থ এক সভার আয়োজন করেন। আহুত হইরা লাহিড়ী মহাশয় এ সভায় গমন করেন। লাহিড়ী মহাশয় স্থার রিভারস্ টম্সনের পূর্ববপরিচিত বলিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই লাট্ সাহেব করমর্দ্ধনার্থ হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ দক্ষিণ হস্তথানি গুটাইয়া পশ্চাতে লইয়া গিয়া বলিলেন—"যে ব্যক্তি ইল্বার্ট্ বিলের পক্ষে মন্ত দিয়া থাকেন আমি তাঁহার সহিত করমন্দ্রন করি না।"

অধিনীকুমার ছাত্রাবস্থারই রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের সেহাস্পদ হইয়াছিলেন। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, অধিনীকুমার সকল সম্প্রদায়ের সাধুমহাত্মাদিগকে সর্ব্বাস্তঃকরণে ক্রছা করিতেন। বদ্ধুরা অনেক সময়ে বাঙ্গ করিয়া বলিতেন—অধিনী বাব্ 'ইব্রাহিম' ধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ তিনি 'ই'শার ভক্ত, 'ব্রা'ক্ষধর্মে অমুরাগী, 'হি'লুধর্মকে ক্রছা করেন, একেশ্রবাদী 'ম'স্লেম্দের ধর্মেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই সর্ব্বধর্মামুরাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের সংসর্গ হইতে পাইয়া থাকিবেন। অধিনীকুমারের মূধে ক্রড আছি—

বসু মহাশয় সর্ববদা তাঁহার সম্মুখে গীতা, উপনিষদ্, বাইবেল, কোরাণ, হাফেজ, শিথদের ধর্মপুস্তক, কবীরের উপদেশ, Leigh Hunt's "Religion of the Heart" প্রভৃতি ধর্ম পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন—এই সকল পুস্তক আমার অভিনব 'গ্রন্থ সাহেব'।

অধিনীকুমার মৃত্যুর অনেক বংসর পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী গোগভোগের পর আনন্দধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই অস্কৃতা কদাচ তাঁহার চিত্তের শান্তি এবং হাস্তস্থলর মূখের চিরপ্রসন্ধতা নষ্ট করিতে পারে নাই। স্থাধ ছঃখে তিনি আনন্দময় দেবতার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেন। •

অধিনীকুমারের মুখে রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি এইরূপ আখ্যান শুনিয়াছি—

"ভক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের অস্থস্কতার সংবাদ শুনিয়া আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার জক্ম রাজগৃহে গিয়াছিলাম। বস্থ মহাশয় তিন মাস যাবং অর্দ্ধাঙ্গ বাতব্যাধিতে ভূগিতে ছিলেন। স্থতরাং আমি গম্ভীর মুখে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করি। অভিবাদন করিবামাত্র তিনি উৎফুল্ল হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—'কি হে অধিনী, এস, এস, কত দিন তোমায় দেখিনা।' এই বলিয়া এক হস্তেই আমাকে আলিঙ্কন করিলেন। অপর হাতথানি তথন অবশ। 'কেমন আছেন গ' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—'পরমানন্দে আছি।' পরক্ষণেই বলিলেন—'কি এ শরীর সম্বন্ধে—এই পচাটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?' তারপরে তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন। সেলি. বাইরণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, হাফেজ্, গীতা, উপনিষদ্ হইতে যেমন খুসী শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁর কি আনন্দ, কি ভাবোচ্ছাস! এই মধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে মহানন্দে তিন ঘণ্টা যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা ব্ঝিতেই পারিলাম না। বিদায়ের সময়ে আমি বলিলাম-'আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার অসুখ দেখিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম. কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আপনার আনন্দ আর ধরে না. তিন মাস বিছানায় পড়িয়া আছেন, আপনার কি কোন কষ্ট

বোধ হয় না ?' তখন তিনি উত্তর করিলেন—"অম্বিনী, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, যাঁর কুপায় এত বছর কত স্থানর দৃশ্য, কত স্থানর স্থান দেখিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়াছি, তাঁর ইচ্ছায় কি কয়েকটা বছর সম্ভষ্টিতিত্তে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিব না ?" অম্বিনীকুমার এমনই সোণার মানুষের ছোঁয়া পাইয়া স্বয়ং সোণা হইয়াছিলেন।

আধুনিক বরিশালের সৃষ্টিকর্তা অখিনীকুমার যে বরিশাল নগর তাঁহার কর্মাক্ষেত্র নির্বাচন করিয়াছিলেন, উহার মূলেও রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয়। বস্থু মহাশয় অখিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন—''অখিনী, যদি কাজ করিতে চাও বরিশালে থাকিও, আর যদি খুব নাম করিতে চাও, কলিকাতায় আসিও।"

অধিনীকুমারের চাল-চলন, বলিবার ভাবভঙ্গী, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি অনেকটা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তুল্য ছিল।
কেশবের সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ না ক্রটলেও তিনি
যে তাঁহার দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন অধিনীকুমার তাহা
স্বীকার ক্রিতেন। তিনি বলিতেন—"অজ্ঞাতসারে কেশবের
অমুকরণ করিয়া আমার জীবনে তাঁহার প্রভাব যতথানি
পড়িয়াছে, বোধ হয় আর কোন ব্যক্তির প্রভাব তেমন পড়ে
নাই।" অধ্যয়নকালেই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন
মহাশয়ের সংস্রবে আইসেন। তাঁহার প্রভাবই অধিনীকুমারকে
বঙ্গদেশে সমাজসংস্কারক এবং ছাত্রমহলে সুনীতির প্রতিষ্ঠাতৃ-



ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ

রূপে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেশবের কাছে "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" পাইয়াই অধিনীকুমার 'আগুনের হল্কা' হইতে পারিয়া-ছিলেন। এইরূপ স্থানিকা পাইয়াছিলেন বলিয়াই 'স্বদেশীর' যুগে তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন—

অগ্নিময়ী মাগো আজি ভাকি সকলে মা।
জগৎজোড়া ঐ যে আগুন, এক ফিন্কি দে তার মা॥
ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠ্বে জলে,
কল্তদীপ্ত তেজানলে
পুড়ে হব সোণা।

বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ ঐ আগুনে মা কর্ব ধ্বংস পাষও অস্থ্র হীন নৃশংস ধ্রায় রাখ্ব না। মা, মা, মা।

অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার যে সকল পরমভাগবত মহাত্মার
পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উহাদের
অক্তম। পরমহংসদেবকে অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"রসের
সাগর!" রসলোভী অশ্বিনীকুমার এই মহাত্মার নিকট
বছবার গিয়াছেন। একটি বিশেষ শ্বরণীয় দিনে তিনি
পরমহংসদেবের আশ্রমে ছিলেন। সেদিন ব্রহ্মানন্দ কেশব

জাহাজে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। ভক্তের সহিত ভক্তের মিলন হইবে। ভক্ত কেশবকে দেখিবার জ্বন্থ পরমহংসদেবের কি ব্যাকুলতা! জাহাজ আসিবার সময় যত অগ্রসর হইতেছিল পরমহংসদেবের ব্যাকুলতা ততই বাড়িয়া যাইতেছিল। আবার নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছিলেন—

"পাতের উপর পড়ে পাত—

. রাই বলে, ঐ এল বুঝি প্রাণনাথ।"

নদীর দিকের প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া পরমহংসদেবের অস্থিরতা বাড়িতেছিল। যথন ষ্টীমার ঘাটে আসিল তথন পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন—

"( তোরা ) জেনে আয় জাহ্নবীর তীরে হরি বলে কেরে।" কেশবের কাছে যাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন—"কেশব, তোমার চিরদিনই কি এই রীত ?"

কেশব যথন কলিকাতা ফিরিয়া যাইছেছিলেন, তথন পরমহংসদেব ষ্টীমারে উঠিয়া বসিলেন। ষ্টীমার ছাড়িবার সময় হইল তিনি আর নামেন না। পরমহংসদেবের ভাগিনেয় বলিলেন—"মামা, চল নেমে পড়ি, জাহাল্ক ছাড়বে এখন।"

পরমহংসদেব নামিলেন না, বলিলেন,—"যার রাখা তার সঙ্গে গেল।"

আর একদিন অধিনীকুমার তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ জগদীশ-বাবুকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই জগদীশবাব্র প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল।
তিনি অস্থিনীকুমারকে বলিলেন—"এটিকে কোথায় পেলে?
ভাল, বড় ভাল!" তথন নানা কথা চলিতে লাগিল। আবার
পরমহংসদেব জগদীশবাব্র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—
"এটিকে কোথায় পেলে? বেশ, বেশ!"

অশ্বিনীকুমারের কথিত আর একটি ঘটনা নিমে দেওয়া গেল—কোন এক ব্যক্তি পরমহংসদেবের ওথানে মূল্যবান্ ছড়ি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, পরমহংসদেব ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছড়ি ফেলে গেল কে ?"

ভাগিনেয় বলিলেন—"বোধ হয়, সেই অশ্বিনীবাবু।" প্রমহংসদেব বলিলেন—"না।"

কিছুদিন পরে আমি যখন তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, ভাগিনের আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছড়ি আপনার?" আমি বলিলাম—"না।" পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন— "আমি ত বলিয়াছিলাম, অশ্বিনী নয়, যে শালা ফেলে গেছে তার মুখময় গু।"

পরমহংসদেব সম্বন্ধে অধিনীকুমার বহু কথাই বলিতেন। আর একটি ঘটনা এই স্থলে বলা ইইল—

জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনের পর কাশীতে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিয়া অগ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট আসিয়াছেন। সেখানে তিনি ভাস্করানন্দ সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। উহা শুনিয়া শিশু- ষভাব পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে ভাল, না আমি ভাল ?" অশ্বিনীকুমার তখন বিপন্ন, এই প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিবেন ? তখন অহ্য কথা তুলিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, দে ভাল না, আমি ভাল ? অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"ভিনি কত বড় জ্ঞানী।" পরমহংসদেব মলিনমুখে বলিলেন—"হাঁ, আমি মূর্থ, লেখাপড়া জানি না।" অশ্বিনীকুমার আবার বলিলেন—"তা হোক্গে, আপনি বড় আমুদে"। পরমহংসদেব প্রসন্ধমুখে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"সত্যি নাকি ? আমি আমুদে ?"

#### বিবাহ

অধিনীকুমার যথন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তথন কিঞ্চিদধিক সতর বংসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ছোট আদালতের জজ্ ও ধনী ছিলেন। তিনি পুদ্র অধিনীকুমারের বিবাহে খুব ঘটা করিয়াছিলেন। এই বিবাহেই উক্ত অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ব্যাপ্তের বাছ্য এবং হাতী আনয়ন করা হইয়াছিল। এই তুই নৃতন ব্যাপারে উক্ত বিবাহ লোকসাধারণের মনে খুব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল এবং লোকে বছকাল পর্যান্ত এই বিবাহের গল্পঞ্জব করিত।

অধিনীকুমারের শ্বশুরবংশ নথুল্লবাদের 'রায় মিরবহর' বাধরগঞ্জ জিলার অতি পুরাতন ভূম্যধিকারী ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।

বিবাহকালে অখিনীকুমারের পত্নী সরলাবালার নয় বংসর চারি মাস ছিল। স্কুল-কলেজে স্থাকি লাভের সুযোগ না পাইলেও এই বৃদ্ধিমতী মহিলাকে 'বিছ্ধী'বলা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্বয়ং তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া-ছিলেন। পুঁথিগত বিছায় তিনি স্থপণ্ডিতা না হইতে পারেন— কিন্তু অধিনীকুমারের মত মনীধী মহাত্মার সংসর্গে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ, মন্মথনাথ লাহিড়ী,নগেন্দ্রনারায়ণ,ক্ষেত্রনাথ, গুণদাচরণ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীক্ষ্ণী ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া তিনি বিবিধ বিষয়ে যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিভার্থীরা পুস্তক পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের যে সকল তীর্থ, নগর ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া থাকে এই ভাগ্যবতী স্বামীর সহিত দেশভ্রমণ করিয়া সেই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। নৃতন তথ্য জানিবার জন্ম তাঁহার মনে সর্ব্বদা কি প্রকার একটি কৌতৃহল জাগরিত আছে তৎসম্বন্ধে একটি সামান্ত আখ্যান মনে পডে— একবার তিনি স্বামীর সহিত ধানবাদের সমীপস্থ গোবিন্দপুরে বাস করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, গুণদাচরণ, জ্বগদীশ প্রভৃতি কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে গিয়াছিলেন। অপরাহে তিনি শ্বামীর সহিত সাদ্ধাভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে নরেজুনাথ এবং আরও ছুই একজন বন্ধু ছিলেন। সেখান দিয়া আও্ট্রান্ধ রোড্চলিয়া গিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এই রাস্তা কোথায় গিয়াছে, ইহাকে গ্রাণ্টান্ধ রোড্বলা হয়

নরেন্দ্রনাথের উপর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার তিনি বলিলেন—"সের শাহের আমলে এই রাস্তা নির্দ্মিত হয়, তখন রেলপথ ছিল না, তখন এই রাস্তা দিয়া সৈন্যরা যাতায়াত করিত, দেশের বাণিজ্যস্রব্য এই রাস্তা দিয়া এক প্রদেশ হইতে অশ্ব প্রদেশে প্রেরিত হইত, লোকে রাজধানী দিল্লীনগরে এই পথে যাইত। ইংরাজরাজ কোন জিনিষ, কোন কীর্ত্তি নষ্ট হইতে দেন না। তাঁহারা এই পুরাতন রাস্তাটিকে যথাসম্ভব, পূর্বের মতই রক্ষা করিয়াছেন। দেশে যদি কখন বিজোহ হয়, বিজোহীরা যদি রেলপথ নষ্ট করে,তখনন্ত এই পথে ইংরাজের সৈক্ত চলিতে পারিবে।" নরেন্দ্রনাথ থামিয়া যাইবার পরে অক্ষ্মীকুমার বলিলেন, "ইনি যাহা বলিলেন তাহা মনে রাখিও, তৎসঙ্গে ইহাও শ্বরণ রাখিও যে. সেকালে তীর্থযাত্রী সাধুমহাত্মা এই পথ দিয়া কান্দী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পদরেণু এই পথকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেছ দিন্মাহন্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, সেই সকল সাধুর দেহাবশেষ এই পথের ধূলার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।"

অখিনীকুমারের পত্নী সরলাবালা বৃদ্ধিমতী ও স্থানিক্ষতা।
সামাজিক, নৈতিক এবং দেশ-হিতকর সকল প্রসঙ্গই তিনি দক্ষতার
সহিত আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু আচারে, ব্যবহারে তিনি
চিরদিন লজ্জানীলা হিন্দুবধুর মতই চলিতেছেন বলিয়া কদাচ
স্থামীর সহিত কোন সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন নাই।



অখিনীকুমারের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া সরলাবালা দত্ত

অশ্বিনীকুমারের দাম্পত্য জীবনের একটি কথা সঙ্কোচের
সহিত আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইল। তিনি বিবাহিত
হইয়াও অবিবাহিত চির-কুমারের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন
করিয়াছেন। স্থন্দরী, সাধ্বী সহধর্মিণীর সহিত আমরণ গৃহধর্ম
প্রতিপালন করিয়াও অশ্বিনীকুমার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে
সংযম ও চরিত্রবল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কল্পনাতীত।

বিবাহের পরে কয়েক বংসর মধ্যে তিনি এক সময়ে গভীর অভিনিবেশসহকারে খুইভক্ত সাধু পলের রচনাবলী পাঠ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বহুস্থানে দৈহিক শুচিতা রক্ষার বিষয় পাঠ করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হন। তিনি বিবাহিত, তিনি কি করিয়া সর্বতাভাবে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিবেন ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। তিনি তাঁহার তথনকার মনের ভাব স্থলীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্রে পত্নীকে জানাইলেন। তিনি তথন পঞ্চদশবর্ষবয়্মস্কা বালিকা। পরমেশ্বর যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন ঘটাইয়া থাকেন। বৃদ্ধিমতী পত্নী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত পত্রোগুরে জানাইলেন—"আমি তোমার সহধর্মিণী, তুমি ধর্মজীবনে উন্নত হইবার জন্ম যে পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর, তাহাই করিও। আমি কলাচ উহাতে বাধা দিব না, বরং যতদ্বর পারি তোমাকে সাহায্যই করিব।"

গত ২০শে ভাজ, ১০৪২ (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) একাত্তর বংসর বয়সে এই পুণ্যবতী নারী কলিকাতান্থ লেক্রোড অঞ্চলে জাহ্নবীকৃলে দেহরক্ষা করেন। কেওড়াতলা শ্মশানে অশ্বিনীকুমারের শ্বৃতি মন্দিরের পার্শ্বে সরলাবালার অন্ত্যের্হি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

অশ্বনীকুমার বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অবিবাহিত ব্রহ্মচারীর জীবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। দেশহিত সাধনের নিমিত্ত অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীর দল গঠনের আকাজ্ফা তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার মনের এই আদর্শ ও আকাজ্ফা তদীয় সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদীশ মুথোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মন্মথনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই আদর্শ অংশতঃ অনেক ছাত্রের জীবনে কার্য্য করিয়া থাকিবে।

### মিথ্যাচরণের জন্য অনুভাপ ও প্রায়শ্চিত

বাল্যকাল হইতে অধিনীকুমার উপাসনাশীল ছিলেন।
বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও ভূবনেশ্বর গুপুকে লইয়া তিনি একটি
উপাসনা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সভ্তুর তাঁহারা তিন
জনে পালাক্রমে উপাসনা করিতেন। যিনি সত্যুস্করপ,
যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনস্ত ইহারা সেই শুল্ধ-অপাপবিদ্ধ,
আনন্দময় দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন।

এইরূপ উপাসনার ফলে এবং ধর্মপ্রাণ কেশবের প্রভাবে ও থিয়োডোর পার্কারের পুণ্যময় জীবনচরিত পাঠ করিয়া অখিনী-কুমারের প্রজাপূর্ণ হৃদয়ে সভ্যের আগুন জলিয়া উঠিল। অভি সামান্ত অপবিত্রভাও তাঁহার পক্ষে অসহা হইন্ত। নিজের

জীবনের একটি মিথ্যা এই সময়ে তাঁহার কাছে উজ্জলরূপে ধরা পড়িল। তখন পরীক্ষার্থীর বয়স যোল না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে অধিনীকুমারের বয়স অনুমান চৌদ্দ বংসর ছিল। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা করা হয় তাঁহার বেলাও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে এই বিষয়টির অসভাতা তাঁহার উপলব্ধি হইল। মিথাছোরা স্বীয় জীবন কলম্বিত হইল ভাবিয়া ধর্মশীল অখিনীকুমার অন্থির হইলেন। তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,—এই মিথ্যাকে নীরবে মানিয়া লইলে আমি কেমন করিয়া সভাস্বরূপ দেবতার আরাধনা করিব 
 মিখ্যাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনা এই ছইয়ের সামঞ্জস্ত হইতেই পারে না। এই মিখ্যা সংশোধনের জ্বন্স তিনি তাঁহার মনোভাব প্রথমতঃ কলেজকর্ত্তপক্ষকে জানাইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় সত্যনিষ্ঠ যুবকের বক্তব্য শুনিয়াও কিছু প্রতিকার করিলেন না। কিন্তু এই মিথ্যাচরণের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রাবের সহিত দেখা করিয়া বয়স সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি যুবককে বলিলেন—"এখন এই বিষয়টি হাতছাড়া হইয়াছে, আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।" অশ্বিনীকুমারের এই আচরণকে পাগলামি মনে করিয়া তিনিও তাঁহাকে থামিয়া যাইবার জন্স মিষ্ট বাকো উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

খীয় অনিজ্ঞাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত করিবার জন্ম অধিনী-

কুমার এই সময়ে কিছুদিনের জন্ম পাঠে বিরত হন। তাঁহার চিত্ত যখন এইরূপে অশাস্ত ছিল তখন তিনি চারিটি পয়সা भाज मञ्चल कतिया निक़रफ्रम याजाय वाहित रहेग्राहित्सन। পিতাকে একপত্রে পাঠবিরতির সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। বন্ধুবংসল অখিনীকুমারের বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও জনান্ধিন দাস তাঁহাদের এন্দ্রেয় সুহাদের সহিত কিয়দরে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ভক্ত অশ্বিনীকুমার মনের আনন্দে একাকী অপরিচিত পথে চলিতেছিলেন। দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে ক্ষ্ৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি পুঁজির চারিটি পয়সার তুই পয়সা ব্যয় করিয়া আখও কলা ক্রয় করিলেন। এতদ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। চৈত্রমাস, প্রথর সূর্য্যকিরণের মধ্যে সমস্ত দিন পথ চলিয়া দিবা-বসানে অশ্বিনীকুমার আন্ত-ক্লান্ত হইয়া পথিপার্যন্ত এক গৃহস্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় পানীয় জ্বল প্রার্থনা করিলেন। জল ও মুড়ি-মুড়কি পাইয়া সাগ্রহে ক্লাতৃকা নিবারণ করিলেন। এই বাড়ীর মহিলারা তরুণবয়স্ক পর্যাটকের ক্লাস্ত-স্থলর মুখ দেখিয়া স্নেহস্বরে বলিয়াছিলেন—"আহা, ছেলেটি বিরাগী হইয়াছে।" এখান হইতে তিনি নিকটবর্ত্তী হাটে গমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে নিজিত হইয়া পড়েন। যখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর তখন প্রিয়দর্শন যুবক অধিনীকুমার এক স্নেহশীল ভদ্রলোকের দৃষ্টিপর্থে পতিত হন। তিনি তাঁহাকে কিয়ন্দুরে লইয়া গিয়া একখানি তক্তপোষ দেখাইয়া দিলেন।

অমিনীকুমার সেই শ্যাশৃষ্ঠ তক্তপোষে আপনার হাত উপাধান করিয়া শয়ন করিলেন। প্রেমময় দেবতার অ্যাচিত প্রেম ধ্যান করিতে করিতে পরমানন্দে স্থনিজায় তিনি রাত্রি যাপন করেন। তৃতীয় দিন তিনি চন্দননগরে এক বন্ধুভবনে অভ্যথিত হইলেন। বন্ধুদের অমুরোধে এখানে তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন। প্রত্যুষে তিনি ভাবাবেশে গান গাহিতে গাহিতে আবার পথ চলিতে লাগিলেন। প্রেমের আবেগে এক ধাঙ্গড়কে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি উচ্চকঠে গাহিতেছিলেন—"আমার মন ভূলাল যে কোথায় আছে সে।" ভাববিহ্বল অম্বিনীকুমার পথিমধ্যে একটি বৃক্ষকে বান্তপাশে আবন্ধ করিয়া গাহিয়াছিলেন, "বল দেখিরে তরুলতা, আমার জগঙ্জীবন আছেন কোথা?"

এইদিন অখিনীকুমার মাধবপুর নামক স্থানে এক ধনী বৃদ্ধের ভবনে আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অখিনীকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অখিনীকুমার বলিলেন, —"আমার পিতা যশোহরে সরকারী চাকুরী করেন।" বৃদ্ধ বিরক্তিসহকারে বলিলেন—"চাকুরী করেন, আরে কি চাকুরী করেন, শুনি না ?" অখিনীকুমার উত্তর করিলেন—"ছোট আদালতের জল্ল।" যে ব্যক্তি পথে পথে উদাসীনের ভাষ় দরিজভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় তাঁহার পিতা যে "জল্ল" হইতে পারেন, বৃদ্ধিমান্ বিষয়ী বৃদ্ধ তাহা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যক্তব্যর বলিলেন—"উ, উনি আবার

জজের ছেলে।" এই অভ্য-ভাষণে সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা সর্বদা মিথ্যা বলেন কিনা, তাই লোকে যে সত্য কথা বলিতে পারে তাহাও বিশ্বাস করিতে পারেন না।" প্রতিবাদকালে অশ্বিনীকুমারের মুখে এমন ভাব প্রকৃতি হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে ভং সিত হইয়াও বৃদ্ধের আর বাঙ্ নিষ্পত্তি করিবার সাধ্য রহিল না। আহারান্তে অশ্বিনীকুমার উচ্ছিষ্ঠ মোচনে প্রবৃত্ত হইডেছিলেন, তখন উক্ত বৃদ্ধই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই দিন এক পুদ্ধরিণীর ঘাটে অশ্বিনীকুমার স্থনিজায় নিশাষাপন করেন।

অকংশাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অখিনীকুমার আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই দিন আর কোন স্থানে আতিথ্য গ্রহণের স্থাোগ ঘটিল না। পুঁজির অবশিষ্ট ছই পয়সার দ্বারা মৃড়ি-মৃড়কি কিনিয়া জঠরানল নিবৃত্ত করিলেন। পথিমধ্যে এক গোযান-চালকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। স্পর্কালমধ্যে শটকবাহক মধুরভাষী অখিনীকুমারকে তাহার গাড়ীতে উঠিতে অমুরোধ করিল। আতপতপ্ত পথপ্রান্ত অখিনীকুমার সাগ্রহে শকটারোহণ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। চাঁদের সিশ্ধ আলোকে চারিদিক যেন হাসিতেছিল। এই শোভা দেখিতে দেখিতে তিনি অনতিবিলম্বে নিজাভিত্ত হইলেন। পরদিন পূর্বাত্রে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তত্ততা এক চিকিৎসান্ব্যবায়ী ভল্লোকের গৃহে অতিথি হইলেন। চিকিৎসক

মহাশয় অধিনীকুমারকে সম্প্রেহে ভোজন করাইয়া বলিলেন—
"এখন যেমন গরম পড়িতেছে, তাহাতে এমনভাবে রোজে পখ
চলিলে তুমি শীজই অসুস্থ হইবে। তোমার আর এরূপ ভ্রমণ
করা সঙ্গত নহে।" অধিনীকুমার স্নেহশীল চিকিৎসক মহাশয়ের
উপদেশ শিরোধার্য করিয়া এখান হইতেই যশোহরে ফিরিবার
সঙ্কল্ল করিলেন। এইখানে এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় জানিতে
পাইয়া তাঁহাকে ট্রেণে ফিরিবার জন্ম পাথেয় প্রদান করিতে
চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অধিনীকুমার উহা গ্রহণ করেন
নাই।

ল্রমণ্যাত্রার সপ্তম দিনে তিনি বর্জমান হইতে পদবক্তি
যশোহরাভিমৃথে থাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত হইয়া এক
পুক্রিণীর কর্দ্মাক্ত জলে স্লান করিয়া ক্লান্তি দৃর করিলেন।
অনন্ত্যোপার হইয়া উক্ত অপেয় জল পান করিয়া তিনি তৃষ্ণা
নিবারণ করেন। মনের স্থাবে পথক্রেশ সহিতে সহিতে অশ্বিনীকুমার অপরাত্রে পথিপার্শ্বে এক বিন্যালয় সৃহ দেখিতে পাইয়া
তথায় গমন করেন। সেখানে বিন্যালয়ের ভূত্য তাঁহাকে পানীয়
জল প্রদান করিল। এই ভূত্যের নির্দ্দেশ মত তিনি এক
ব্যক্তির বাড়ীতে অতিথি হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত
করিলেন। প্রভাত সময়ে আবার পথ চলিতে চলিতে গঙ্গাভীরে
এক খেয়াঘাটে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। রিক্তহন্ত অশ্বিনীকুমারের খেয়ার কড়ি ছিল না। একটি পয়সার অভাবে তিনি
তথায় বিদয়া রহিলেন। অশ্বিনীকুমারের আকৃতিপ্রকৃতি,

চলন-বলন সমস্ভের মধ্যেই অসাধারণত্বের স্মুস্পষ্ট ছাপ ছিল তাঁহার মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া এক ভদ্রলোক তাঁহাকে পয়সাটি দিয়াছিলেন।

খেয়া পার হইয়া অশ্বিনীকুমার পরপারে আসিয়াছেন। চৈত্রের অপরাহু, আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, আসন্ন ঝটিকার প্রাক্তালীন ভীষণ স্তব্ধতায় তখন চারিদিক ভীত-চকিত। অধিনীকুমার তখন অপর কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল-"তুমি এমন সময়ে ওখানে বসিয়া আছ কেন! ভীষণ ঝড় আসিতেছে দেখিতে পাইতেছ না ?" অশ্বিনীকুমার ধীরকণ্ঠে বলিলেন— "তা' উপায় কি <u>የ"</u> লোকটি বলিল—"নিকটে থানার ঘর ্আছে, শীল্প আমার সঙ্গে চল।" অধিনীকুমার থানায় পুঁহুছিতে না পুঁহুছিতে ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগবং-প্রসাদে থানায় তাঁহার আশ্রয় হইল। ভোজনাতে তিনি এক কনেষ্টবলের তক্তপোষে শয়ন করিয়া রাত্তি যাপন করেন। নবম দিন অখিনীকুমারের শরীর অফুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি আর পূর্ণোগ্রমে চলিতে পারিভেছিলেন না। ক্লান্তি দূর করিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে পথিপার্শ্বে বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেছিলেন। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিয়া জলপানে ক্ষুৎপিপাসার নিরতি করিয়া রাতিকালে এক সঙ্গিসহ গদখালী থানায় উপস্থিত হন। এখানে এক ভদ্রলোক ভাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"একি! এ যে আমাদের জজ্বাব্র ছেলে।" এখানে তিনি যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। পরদিন সভ্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যশোহরে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা করেন।

### ধর্মশান্তালোচনা ও যশোহরে ধর্মসভা

অমুতপ্ত অশ্বিনীকুমার মিথ্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্ম যখন কলেজের পাঠে বিরত ছিলেন তখন তিনি যশোহরে পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদিগের জীবন আগ্রহ সহকারে অধায়ন করিতেন। এতমধ্যে Foxe's "Book of Martyrs" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অশ্বিনীকুমারের অধায়ন অমুরাগ অসাধারণ ছিল। ভাষাতত্ত্ববিং হইবার আকাজ্ঞা কোন দিনও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন রসজ্ঞ ভক্ত। ইংরাজী, সংস্কৃত, পার্সী প্রভৃতি নানা ভাষার গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের যে সকল মহামূল্য বাণী রহিয়াছে, সেই সকল ভক্তবাণীর রসগ্রহণই ছিল অশ্বিনীকুমারের ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য। তুলসীদাসের রামায়ণ অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দিভাষা, 'গ্রন্থসাহেব' পড়িবার জন্ম গুরুমুখী ভাষা, ভক্ত হাকেজের বাণী পড়িবার জ্বন্স পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হাফেজের বহু বরাৎ তিনি সরল সরস ভাষায় অমুবাদ করিয়াছিলেন। সেই বাণীসমূহ "মণিমালা" নামে বরিশালের "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরীতে অবস্থানকালে তিনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া "দার্চা ভক্তি রসায়ত" নামক ভক্তচরিতমালা পাঠ করেন। মহামতি তিলক-সম্পাদিত "কেশরী" পত্রিকা পডিবার জন্ম তিনি মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল ভাষা শিথিয়া-ছিলেন ঐ সকলের প্রত্যেক ভাষায় তাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু ইহা দৃঢতার সহিত বলিতে পারি যে, তিনি অল্প-বিস্তর যে ভাষাই জানিতেন সেই সেই ভাষায় লিখিত ভক্তচর্নিত ও ভক্তি-তত্ত্বের রসগ্রহণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সকল ভক্তবাণী তিনি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শুনিলে শ্রোতাদের হৃদয় বিশ্বয়ে অভিভূত হইত। পারসী ভাষায় তাঁহার জবান্ (উচ্চারণ) এমন সাফ্ (পরিষার) ছিল যে. মৌলবীরা সেই উচ্চারণের প্রশংসা করিতেন। ব্রজমোহন কলেজে যখন তিনি ছাত্রদিগকে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়াইতেন তখন গীতা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে নানা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিতেন।

অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃতভাষায় ও বিবিধ শান্তে কিরূপ গভীর বৃংপত্তি ছিল তৎপ্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'হুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যার। ব্রহ্মমোহন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিভা-রত্ম মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত শান্তালাপ হইত। ভিনি বলেন—''অশ্বিনীকুমার সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমার সহিত কিছুকাল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। তিনি অনর্গল নির্ভূল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। অধিনীকুমার শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ্সমূহ এবং ঋষেদ প্রভৃতি এমন সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া সাধারণে ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ ব্বিত এবং রসাম্বাদন করিয়া মোহিত হইত। অধিনীকুমারের অসাধারণ শ্বতিশক্তি ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গলা সকল ভাষার স্থান্দর দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র পড়িয়া তিনি নির্ভূল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। নারদ ও শাণ্ডিল্যঋষিপ্রশীত স্ত্রগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।" একবার কর্ণেল অল্কট্ বরিশালে দেড় ঘন্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্তে অধিনীকুমার সভান্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেড়ঘন্টাকাল বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্তে অধিনীকুমার সভান্থলৈ দণ্ডায়মান হইয়া দেড়ঘন্টাকাল বাঙ্গলা প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ শ্রোতাদিগকে ব্যাইয়া দিয়াছিলেন। অধিনীকুমারের শ্বতিশক্তি এমনই প্রথর ছিল।

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন আঠার বংসর তখন তিনি যশোহরে "সাধারণ ধর্মসভা" স্থাপন করিয়া তথায় স্বয়ং উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। আঠার বংসর বয়সের ভরুণ যুবকের প্রাণম্পর্শী ধর্মোপদেশ শুনিয়া সভায় কখন হাসি, কখন ক্রন্দনের রোল উঠিত। যাট সত্তর বংসর বয়সের বৃদ্ধ শ্রোতারা এই যুবকের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত ইইতেন এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে পাপ কি, পুণ্য কি, ত্রিভাপ

কি ইত্যাকার বহু প্রশ্ন করিতেন। অশ্বিনীকুমার সকলের প্রশ্নাবলীর সহুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিশ্বয়োৎপাদন করিতেন।

এই ধর্মসভার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে তথায় সার্ব্বভৌম ধর্মই প্রচারিত হইত। উক্ত সভায় এক ইউরোপীয় ধর্মযাজক খৃষ্টধর্ম, জনৈক পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র এবং এক মৌলবী ইস্লাম ধর্ম প্রচার করিতেন। এবচ্প্রকার বৈচিত্র্যাই ঐ ধর্মসভার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্মসভার আদর্শে উত্তরকালে বরিশাল বক্সমোহন বিভালয়ের "বান্ধ্ব সমিতি" নামক ধর্মসভা গঠিত হইয়াছিল।

ু যশোহরে অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমারের সহিত পৃজ্জনীয় জগদীশবাব্ এবং পরলোকগত প্রিয়নাথ রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই সময়কার একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমার ভ্রুপ্রণীত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাঞ্চ এই—

একস্থানে হুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে, অগ্রটি কলেজের উচ্চজ্রেণীতে পড়িত। একদিন কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাদের স্থাষ্টি হয়। প্রদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ছাত্রটি বলিল— "আমি কোন অপরাধ করি নাই, যদি করিয়া থাকি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিজে লাগিল।

ছাত্রটি প্রভাহ যুবকটির বাড়ী যাইত। কিন্তু বিবাদ হওয়ার পরে সে আর যায় না। ইহাতে যুবকটির যারপর নাই কষ্ট হইতে লাগিল। সে যুখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই তাহার মনে পড়িত, ভক্ত যীশু বলিয়াছেন—"যদি তুমি তোমার নৈবেছ নিবেদন করিবার জন্ম বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং দেই সময়ে তোমার মনে পড়ে. কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে যাও, তাহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেল নিবেদন করিও।" সে ভাবিত, যতক্ষণ না ছাত্রটির সহিত মিলন হইবে. ততক্ষণ ভগবান তাহার প্রার্থনা কি স্কবস্তুতি গ্রাহ্ম করিবেন না। তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পর্যান্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার জ্বর হইয়াছে সুতরাং সে অপর যুবকটির নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই জ্বর আরোগ্য হইল, অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত इरेग्ना विनन-"ভारे, আমাদের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরপ অপ্রেমের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিব ?" সে নিতাম্ব বিরসমুখ হইয়া বলিল—"তাহা হইবে না, কাচ ভাঙ্গিলে কি আর তাহা জোডান যায় ?"

এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া আসিতে হইল; বলিয়া আসিল, "আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব, প্রত্যেক দিন আসিব, যে পর্যান্ত পুনরায় মিলন না হর।"

তারপর দিন পুনরায় সে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু এদিবস আর তাহাকে বাড়ীতে পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই যুবকটি পড়িত সেই স্কুলে এক সভা ছিল। ছাত্রদিগের অমুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র রচনা পাঠ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অমুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দাঁডাইয়া বলিল—"অন্ত আমরা এস্থলে রচনা শুনিতে. কি তংসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপস্থিত হই নাই. আমাদিগের কোন বন্ধুর অমুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি। তাহার নাকি কি বক্তব্য আছে।" এই ছাত্রটির বাক্য শেষ হইবামাত্র ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল—"ইহারা সকলে আমার অমুরোধে এখানে উপস্থিত। সে দিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি —বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি, ভাহা চাহি নাই, চাহিবার কোন কারণ নাই।" এইৰূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটুক্তি করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া তাহাকে শান্তি দিবেন ভাবিলেন. কিন্তু কলেজের ছাত্রটি তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করায় তাহা পারিলেন না। আজ দে দৃঢ় হইয়া আসিয়াছে, মিলন করিভেই হইবে! যাই স্কুলের ছাত্রটি বসিল অমনি কলেজের ছাত্রটি উঠিয়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন ঘন খান ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—"মিলন, মিলন হইতেই পারে Reconciliation, reconciliation cannot take

place!" এই কথায় বিন্দুমাত্র ক্ষুদ্ধ না হইয়া কলেজের ছাত্রটি প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল এবং ভাহার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি সকলকে আকুল করিয়া তুরিকা বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই চক্ষু প্রায় জলে পরিপূর্ণ। ক্সুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিয়া টেবিলের উপর হইতে আপনার পুস্তকগুলি তুলিয়া লইল। তথন কলেজের ছাত্রটি আরও মন্মান্তিক যাতনা পাইয়া বলিল--- ''কিঞ্চিং অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দ্দিয় হইও না।" এইরূপে করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল স্কুলের ছাত্রটি বুঝি তাহার কথা শুনিতে চায়না বলিয়া গাতোত্থান করিয়া भाष्ट्रा महिला। किन्नु वास्त्रविक छारा नरह। সর্বজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্ট কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে, আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে গিয়া তাহার ছখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ''আমায় ক্ষমা করুন" বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। এই মিলন আর কখনও বিরোধের দ্বারা কুর হয় নাই।

এলাহাবাদে অশ্বিনীকুমার

যশোহর হইতে অখিনীকুমার পিতৃনির্দ্ধেশ এলাহাবাদে "শ্লীডারসিপ্" পড়িতে গমন করেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন এলাহাবাদে ওকালতি করিয়াছিলেন। ভবন ত্রালামোহন চক্রবর্তী মহাশার অধিনীকুমারের সঙ্গে ছিলেন। ইনিই অতঃপর অধিনীকুমারের "ভারতগীতি" পুত্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই এলাহাবাদ নগরে অবস্থান কালে "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেল্রাল বস্থু মহাশয়ের সহিত অধিনীকুমারের বন্ধুছ হয়। এলাহাবাদে অধিনীকুমার অতি অল্পদিন ছিলেন। একদিন আদালতে চলিয়া যাইস্কর পরে দিবাভাগেই তাঁহার বাসায় চুরি হয়। টাকাকড়ি, জিনিষপত্র সর্ব্বস্থ অপহাত হইয়াছিল। অধিনীকুমারের চিত্ত চঞ্চল হইল, তিনি মাকে লিখিলেন—"মা, আমার এখানে থাকুতে ইচ্ছা হয় না, আমি দেশে ফিরিতে চাই, পাথেয় পাঠাইয়া দাও।"

## বি. এ. পরীক্ষা ও শিক্ষকভা

এলাহাবাদ হইতে অধিনীকুমার কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আইদেন। এইরূপে তুই বংসর অতিবাহিত ইইল। বয়স মিথ্যালিখনের প্রায়শ্চিত শেষ করিয়া তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এই কলেজ হইতেই তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কলেজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কৃষ্ণনগর স্কুলে শ্রীযুক্ত অজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। উত্তর কালে ইনি অজমোহন কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নগরে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগত স্তর আশুতোহ

চৌধুরী, শরংকুমার লাহিড়ী, লালমোহন ছোব, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়দিগের দহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলেন।

অধিনীকুমার যখন কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন করিতেন তখন তদানীস্থন ছোট লাট্ স্থার এস্লি ইডেন্ কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কলেজের পক্ষ হইতে অধিনীকুমার স্থরচিত একটি সনেট্ অর্থাৎ চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া ছোটলাট্ সাহেবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে ছিতীয় বার যখন ছোটলাট্ বাহাগুর কৃষ্ণনগরে গমন করেন তখন ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারকালে অধিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিপ্টেট্ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। দত্ত মহাশয় উহাতে সম্মত হন নাই।

উনিশ বংসর বয়সে অশ্বিনীকুমার যখন চাত্রা স্কুলের প্রধান
শিক্ষক হইয়া তথায় গমন করেন, তখন ঐ স্কুলের অবস্থা অত্যস্ত
শোচনীয় ছিল। ছাত্রগণ অত্যস্ত উচ্চ্ ঋল ছিল। তাহারা
কুংসিত বাক্য বলিয়া খুব আমোদ পাইত। অশ্বিনীকুমার
ছাত্রদের নৈতিক হুর্গতি দেখিয়া বিমর্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি
কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন,
নির্দ্দোষ পবিত্র আননন্দের আস্বাদন পায় না বলিয়াই ছাত্রদের
মন কুংসিত আমোদের দিকে প্রধাবিত হয়। অশ্বিনীকুমার
তাহাদের মন ফিরাইবার জন্ম তাহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় নৌকায়
বেড়াইতেন, তাহাদের সহিত গান-বাজ্না, আমোদ-আহ্লাদ
করিতেন। ছাত্রগণ এই সোণার চশ্মা-পরা ছোট মাষ্টারটিকে

পাইয়া বসিল। তাহারা সত্য সত্যই তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, পিঠে চাপড় মারিত, হুয়ার ভাঙ্গিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া খাভারব্যগুলি খাইয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত অত্যাচার সহিতেন, কিন্তু ছাত্রদিগকে কুকথা বলিতে, কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। একদিন একটি অধিক বয়সের যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্থার, আপনার কি বিয়ে হয়েছে ?" অধিনীকুমার যুখন বলিলেন—"হাঁ", তখন দে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে অবিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এই প্রান্ন করিতেছ কেন ?" যুবকটি বলিল—''আর বলিলে কি হইবে ? আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল।" অশ্বিনীকুমার গন্ধীর হইয়া বদিয়া রহিলেন। আর একদিন এক • ছাত্র বলিল—''স্থার, আপনি আমাদিগকে অল্লীল বাক্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা বড় বিপদেই পড়িয়াছি, কোন্টা শ্লীল, কোন্টা অশ্লীল অতদূর বৃষিবার সাধ্য আমাদের নাই। আপনি এ লাইব্রেরীতে সমস্ত অল্লীল শবশুলির এক তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখুন, আমরা ঐগুলি মুথস্থ করিয়া রাখিব, আর কথনও ঐ শব্দগুলি বলিব না। ছোট ছেলেদেরও ঐগুলি মুখস্থ করাইয়া সাবধান করিয়া দিব, তাহারাও বলিবে না !"

ছাত্রটির উক্ত বাক্য শুনিয়া অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন। ক্লাসে হাসির রোল উথিত হইল!

আর একদিন অধিনীকুমার বিভালয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্কুলগৃহের দেওয়ালে সর্বক্ত A. K. D. (অধিনী

কুমার দত্ত ) লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আজ আমার প্রতি এ অনুগ্রহ কে করিয়াছেন?" একটি ছাত্র বলিল— "শুর, এতদিন আমরা দেওয়ালে অল্লীল কথা লিখিতাম, আজ তাহা লিখি নাই, আজ আপনার নাম লিখিয়াছি।" তখন অখিনীকুমার গন্তীর ঘরে বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ করিয়াছ, বল।" একটি ছাত্র উঠিয়া স্বীকার করিল। অখিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি শাস্তি হইবে বল?" সে বলিল—"আমি স্বহস্তে দেওয়ালের সমস্ত লেখা পুছিয়া দিতেছি।" ছাত্রদের সহিত হেড্মান্টারের এমন অবাধ মেলামেশা গ্রামবাসীদের আলোচনার বিষয় হইল। বিভালয়ের সেক্রেটারী নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় বালক হেড্মান্টারকে ডাকিয়া ধম্কাইলেন। কিন্তু তিনি ধমক্ মানিলেন না। কয়েক মাস মধ্যে ছাত্রদের আশ্রহ্য নৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বিশ্বিত হইলেন।

# এম্. এ. ও বি. এল্. পরীক্ষা

অশ্বিনীকুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা বহুবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি তখন একদিন হঠাং আত্মচিস্তা করিতে করিতে মনে হইল, এই বয়সেই আমি অস্ততঃ উনিশ রকমের পাপ করিয়াছি। নিজের এইরূপ তুর্গতি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। চিত্তের ক্তু দূর হইল। সে দিন আর কোন কাজে উৎসাহ রহিল না। সমস্ত দিনটা নিরানন্দে কাটিয়া গেল। সে দিন রবিবার ছিল। অপরাহে ত্রিগুণা ও ভ্বনেশ্বর আসিয়া বলিল—'চল, সমাজে যাইবে চল'। আমার মন এমন অবসন্ন ছিল যে, সমাজে যাইবার জন্ম কোনরূপ উৎসাহ বোধ করিতেছিলাম না। ত্রিগুণা একরূপ টানাটানি করিয়া আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, সঙ্গীতাচার্য্য তৈলোক্যনাথ সান্ধাল মহাশয় গাহিতেছেন—

"ধর ধৈষ্য ধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর, নিরাশ হ'য়ো না, হ'য়ো না।
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি, শুনিবেন জননী,
চিরদিন হুঃখ রবে না, রবে না।"

গান শুনিয়া আমি যেন নব জীবন পাইলু দ। এ যেন আমাকেই বলা হইতেছে, ভগবান্ আমাকে আশা দিতেছেন। উপাসনাস্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমি মনের আনন্দে বন্ধুদের পৃষ্ঠে শুম্ করিয়া 'কীল' মারিতে লাগিলাম। ভাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল—"ব্যাপার কি ?" আমি বলিলাম—"কীল খাবি না ? আমায় নিয়ে গিয়েছিলি মড়া, আর আমি বেরিয়ে এদেছি জ্যান্ত।"

প্রান্ধের ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বলেন— "অধিনী-



উকিল অশ্বিনীকুমার

কুমার যুবাবয়সেই ধর্মজীবনে উন্নত ছিলেন। আমরা যখন ছাত্রজীবনে মির্জাপুরে ছাত্রাবাসে থাকিতাম, তখন তিনি এক সময়ে প্রত্যহ আমাদের ছাত্রাবাসে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী প্রার্থনায় আমরা মোহিত হইতাম। ছাত্রাবাসে সর্বদা যেন ধর্মের সমীরণ প্রবাহিত হইত। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ থাকিতেন। তাঁহার চিত্ত ভাবে এমন মাতোয়ারা হইয়াছিল যে, আকাশে মেঘ উঠিলে তিনি ছাদে যাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেন।"

#### ওকালভি

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ছোট লাট্ স্থার এস্লি ইডেন্
মহোদয় অখিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিট্রেট্ করিয়া দিবার
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অখিনীকুমারের পিতা
এমন শক্তিশালী উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা
করিলে তাঁহার স্থাশিক্ষিত পুত্র অখিনীকুমারকে উচ্চ বেতনে
উচ্চ রাজকার্য্যেই নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু দত্ত
মহাশয় দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়াই চাকুরীর
মাহাত্ম বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি বলিতেন—"আমার
বংশে আর কেহ লোলামী করে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না।"

বি. এল্. পাশ করিয়া অশ্বিনীকুমার স্বেচ্ছায় বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করিতে আইসেন। ওকালতি আরম্ভ করিবার সময়ে তিনি তাঁহার থুল্লতাত বিখ্যাত ব্যবহারাজীব

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়া-ছिल्न। वित्रभान महरत अधिनीकूमात्रहे मर्व्वक्षथम अमृ. अ.. বি. এল. উপাধিধারী উকীল। তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি, স্থললিত ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ অত্যন্নকালমধ্যে তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁহার সওযালজবাব শুনিবার জন্ম শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে আদালতে ভিড করিত। তিন বংসরকাল ওকালতি করিয়া তিনি বরিশাল সহরের অম্যতম সর্বব্যেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীলাল রায়, দীনবন্ধু সেন ও গোরাচাঁদ দাস ব্যতীত অপর কেচ তাঁহার সমকক বলিয়া গণা হইতেন না। বরিশালের ত্যায় ক্ষুদ্র সহরে আইনব্যবসায়ে তাঁহার মাসিক আয় চারি পাঁচ শত টাকা হইয়াছিল। মাননীয় ৺ভূপেব্রনাথ বস্থু মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "তীক্ষ্ধী অশ্বিনীকুমার অনম্যচিত্ত হইয়া আইনের ব্যবসায় করিলে তিনি শুর রামবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক হইতে পারিতেন।" কিন্তু যে সভ্যনিষ্ঠাহেত্ অধিনীক্রমার ছাত্রজীবনে কিয়ৎকাল অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, সেই সতানিষ্ঠাই তাঁহাকে ওকালতি ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল নির্ভ থাকিতে দেয় নাই। এই সময় ধর্মসভার কার্য্যে, দেশের কাজে ভাঁহার যেমন অমুরাগ ছিল ওকালতির প্রতি উহার শতাংশের একাংশও ছিল না। প্রচুর অর্থোপার্জনের স্থযোগ তিনি এমন হেলায় নষ্ট করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা ও আত্মীয়মজনেরা সর্ববদা হঃখ প্রকাশ করিতেন।

এই ব্যবসায়ে তাঁহার আদৌ অন্থরাগ ছিল না, অবশেষে এমন হইয়াছিল যে, তিনি যেন-তেন প্রকারে কান্ধ শেষ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। অনেক সময় মনে মনে বলিতেন
—"মা আমায় ঘুরাবি কত।" অবশেষে যে ঘটনায় তিনি আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করেন সেই ঘটনাটি এই—

বরিশালে এক সব্জজ্ছিলেন, তাঁহার এইরূপ খেয়াল ছিল যে, নিমু আদালতে যে-সকল দলিল তলপ করা হইত না উচ্চ আদাসতে দরকার হইলেও তিনি তাহা উপস্থিত করিতে দিতেন না। অধিনীকুমার এই সব্জজের আদালতে এক মামলায় তাঁহার মকেলের পক্ষে যে বিষয় ধরিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন নিমু আদালতে তাহার দলিল দাখিল করা হয় নাই। বিপক্ষের বৃদ্ধ উকীল তখন বলিলেন, এই যে বিষয়ে যুক্তি দেখান হইতেছে এই বিষয়ে নিমু আদালতে কি কোন দলিল দাখিল করা হইয়াছিল ? অশ্বিনীকুমার যদি সভ্য উত্তর দিয়া বলেন. "না" তাহা হইলে তাঁহার মকেল মামলায় হারিয়া যায়। তিনি চতুরভাবে হাঁ, না, কিছুই না বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সমস্ত দলিল বিচারকের সম্মুখে ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"মহাশয়, এই ত সমস্ত দলিল রহিয়াছে, পেশ করা হইয়াছে কিনা দেখিয়া শউন।" এই মামলায় অশ্বিনী-কুমার আপনার অস্তবের অস্তবে এই মিথ্যাচরণের তীব্র জ্বালা এমন ভাবে অমুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর আইনের ব্যবসায় করা সম্ভবপর হইল না।

# তৃতীয় অধ্যায়

## শিক্ষক অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার শিক্ষকরপেই বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বর্জন করিয়া শিক্ষাদান করাই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া করিয়াছিলেন, এই শিক্ষাক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি একাধারে ছাত্রদের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতা ছিলেন। কেবল সত্পদেশের দারা নহে, নানাপ্রকার সদমুষ্ঠানের দারা তিনি ছাত্রদের মনে সদ্ভাব জাগরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহারা শিক্ষার্থিরূপে তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা জানেন অধিনীকুমারের সদ্গুণে শত শত বালক ও যুবকের চরিত্রে পুণ্যপ্রেমের রং ধরিত। বিছার্থীরা তাঁহাকে বিছালয়ে অধ্যাপকরূপে, গৃহে সহৃদয় বন্ধুরূপে, রোগীর শ্য্যাপার্থে সহযোগী সেবকরপে, ধর্মসভায় আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইত। বালক ও যুবকদিগের অন্তর্নিহিত সদ্গুণগুলিকে তিনি নানা দিক হইতে ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করিতেন। অশ্বিনী-কুমারের লোকোত্তর চরিত্রের অসামান্ত প্রভাবই বরিশাল ব্রজমোহন বিভালয়ের বিশিষ্টতার মূল কারণ। ছাত্রগণ যাহাতে প্রকৃত মমুয়ুৎ লাভ করিতে পারে অখিনীকুমার সর্ব্বদা



অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার

সেই চেষ্টা করিতেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন
নিল্লালয়ের খ্যাতি দেশদেশাস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।
এমন একদিন গিয়াছে যখন ব্রজমোহন বিল্লালয়ের ছাত্রমাত্রেই
একটু বিশেষত্বের ছাপ প্রাপ্ত হইত। ছাত্রগণ এই বিশেষত্ব
কোথায় পাইত ? চরিত্রবলসম্পন্ন অধিনীকুমারই তাহাদের
সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্তরূপে বিল্লমান ছিলেন। ছাত্রগণ দেখিত,
অধিনীকুমার এমন আশ্চর্য্য পুরুষ যে, তিনি যাহা উপদেশ
দিয়া থাকেন স্বয়ং তাহা আচরণ করেন। অধিনীকুমারের
যে সত্যান্ধরাগ তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের অর্থকরী উপজীবিকা
ত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে শিক্ষকের ব্রত্ত্রহণে অনুপ্রাণিত
করিয়াছিল, তাঁহার যে নরসেবার্ত্তি তাঁহাকে অকুষ্ঠিত চিত্তে
বিস্তিকারোগীর সেবায় নিয়োজিত করিত সেই সত্যান্ধরজি ও
সেবার দৃষ্টাস্ত ছাত্রদের তরুণ চিত্তের উপর অসামান্ত প্রভাব
বিস্তার না করিয়া পারিত না।

'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়।'

উপদেষ্টা যাহা বলেন, তিনি তাহা স্বয়ং করেন এমন দৃষ্টান্ত সংসারে হল্প ভ। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধিনীকুমারকে এমনি উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্রজমোহন বিভালয়ই অশ্বিনীকুমারের সর্বপ্রধান কর্মক্ষেত্র। তিনি বলিতেন,—"ব্রজমোহন বিভালয়ের ইতিহাসই আমার জীবনচরিত।" ১৮৮৪ অব্দের ২০এ জুন অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন—বর্তমান

সময়ে বরিশাল নগরে একটি ইংরাজী বিভালয়ের অভাব আছে। এখানকার দরকারী ইংরাজী বিভালয়ের ছাত্রসংখ্যা অধিক হইয়াছে যে, স্থানাভাববশতঃ উক্ত বাটীতে শিক্ষাকার্য্য স্থচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বিভালয়ের কর্ত্তপক্ষ মনে করেন যে, স্কুল গৃহের কুঠরীসংখ্যা আর বৃদ্ধি করা যায় না। ছাত্রবৈতন বৃদ্ধির জন্মও প্রস্তাব হইয়াছিল। যদি কেহ ইতিমধ্যে বিভালয় স্থাপনে. অগ্রসর হন, সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সময়ে একটি বিভালয় স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় আগামী ২৭এ জুন ইইতে এই নগরে ইংরাজী এন্ট্রান্স পর্যান্ত শিক্ষার উপযোগী এক স্কুল স্থাপিত হইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইবে, জুন মাদের বেতন দিতে হইবে না, জুলাই মাস হইতে ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইবে। কতিপয় কুডবিষ্ণ উপযুক্ত শিক্ষক আসিতেছেন। যে ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষার স্কুলে প্রথম হইবে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ৫০, টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। বরিশালের সরকারী স্কুলে যেমন পাঠ্য পুস্তুক নির্দিষ্ট আছে এই স্কুলে সেইরূপ পাঠ্য নির্দিষ্ট হইল। এই বিভালয়ের তত্ত্বাবধানের জ্বন্স স্থানীয় কতিপয় উপযুক্ত লোকদ্বারা এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করা হইবে।

আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সরকারী শিক্ষাসমিতি ও ভদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অস্তুরোধে অধিনীকুমার তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশ্যের নামে বিভালয় স্থাপন করেন।

১৮৮৪ অব্দের ২৭এ জুন ৮৪টি ছাত্র লইয়া বিভালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্রসংখ্যা ১১৪, তৃতীয় দিনে ১৭৯ এবং চতুর্থ দিনে ২০৪ হইল। সরকারী বংসর শেষ হইবার পৃর্বেব অর্থাৎ ০১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫ হয়; ১৮৮৬ অব্দের ০১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৪৪২ হইয়াছিল। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই নব-প্রতিষ্ঠিত বিভালয়টি বৃহৎ আকার ধারণ করিল। প্রথমে জেলরোডে ৺হরিঘোষের ভাড়াটিয়া পাকাবাড়ী ও ভৎসংলগ্ন টিনের ঘরে কুল বসিত।

বরিশালের অন্যতম উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই বিভালয়ের সর্ববর্গথম প্রধান নিক্ষক ছিলেন। ৺কামিনী কুমার দত্ত, ৺মন্মথনাথ লাহিড়ী, ৺কামিনীকান্ত বিভারত্ব, ৺ঝোসালচন্দ্র রায়, ৺রাথালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺রসিকলাল রায় ও ৺রামচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকালেই এই বিভালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণবাব্র পরে বাবু বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ যথাক্রেমে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ অবদের শেষভাগে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ধ ঘোষ মহাশয় ব্রজমোহন বিভালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ অবদ তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তিনি পনর বংসারের অধিক কাল দক্ষতার সহিত এই পদে কার্য্য করিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন।

তাঁহার সময়েই ব্রজমোহন বিভালয়ের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের মনে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার তুল্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক অতি বিরল। অধিনীকুমার বলিতেন, "বরিশালে ছই ব্যক্তিকে আমি তাহাদের কর্ত্তবা-কার্যা নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনের জন্ম আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এক জন গোপাল মেথর, অগ্রন্জন কালী-প্রসন্ন।" বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কারণে কোন দিন জাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম হইতে রেখামাত্র ভ্রন্ত হন নাই। ব্রজমোহন বিছালয়টিকে তিনি তাঁহার প্রাণের মত ভালবাসিতেন। একসময়ে ভিনি সরকারী বিভালয়ে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মায়া কাটাইয়া তিনি সেই চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাঁহার স্নেহপ্রীতির দারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। আমরা যখন তাঁহার চরণতলে শিক্ষালাভের স্থাোগ পাইয়াছিলাম তথন কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে এই ছডাট প্রচলিত ছিল---

> "হেড্মাষ্টার কালীপ্রসন্ন রূপ নাই তাঁর, গুণে ধ্যু"

কালীপ্রসম বাব্ ব্রজমোহন বিভালয়কে যেমন ভালবাসিতেন, কোন শিক্ষক কোন বিভালয়কে তেমন ভালবাসিতে পারেন, আমরা ইহা কল্পনা করিতেও পারি না।

কালীপ্রসর বাবুর পরে স্থপণ্ডিত, ঋষিকল্প স্বর্গীয়



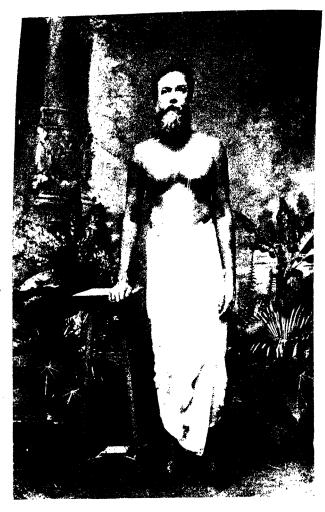

আচাৰ্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়

জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিভালয়ের বজমোহন প্রধান শিক্ষকের আসন অলঙ্কত করেন। তাঁহার সুশিক্ষাগুণে ও চরিত্রপ্রভাবে শত শত বালক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিলাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের আহ্বানে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষার নৃতন আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্ম যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের स्याना वक् कननीत्मत नाम वित्मवज्ञात উল্লেখযোগ্য। অর্থের লোভে নহে, শিক্ষাবিস্তার করিয়া যথার্থ মামুষ তৈয়ার করিবার জন্মই ইনি শিক্ষকতাত্রত গ্রহণ করেন। জগদীশের এম্. এ. পড়িবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বি.এ. পাশের পরে যখন তিনি তাঁহার পরার্থপর বন্ধুর স্বার্থগন্ধশৃত্য আহ্বান প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উক্ত মহৎ কর্ত্তব্য সাধনে বন্ধুর পার্ষে দশুয়মান হইলেন। চিরকুমার জগদীশ অতি তীক্ষুবৃদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী পুরুষ ছিলেন। বহুশাস্ত্রে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি এক সময়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্য. ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে লজিক ও সংস্কৃত এবং বি.এ. শ্রেণীতে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াইতেন। গীতা, ভাগবত, ষড়দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জগদীশের পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল। উদ্ভিদ্বিছা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি আত্মচেষ্টায় অতি স্থনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

বরিশাল সহরে তিনি কিছুকাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের স্মাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে ব্রজমোহন বিভালয়ে গীতাপাঠের জন্ম একটি ক্লাস খোলা হইয়াছিল। জগদীশ ছয় বংসরকাল এই ক্লাসে নিয়মিতরপে অধ্যাপনা করিতেন। যাট সত্তর জন ছাত্র তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। স্কুল ও কলেজ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে এই ক্লাসটি উঠিয়া যায়। কতিপয় অমুরাগী বন্ধুর অমুরোধে ১৯০৪ কি ১৯০৫ অব্দ হইতে জগদীশ প্রত্যেক রবিবার প্রাতে তাঁহার আশ্রমে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে সম্মত হন। প্রথমে এই সভায় শ্রোতৃসংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ শত শত নর-নারী এই আদর্শ চরিত্র ভক্তের মুখনিংস্ত ধর্মাকথা শুনিবার জন্ম প্রত্যেক রবিবার তাঁহার আশ্রমে গমন করিছেন। হিন্দু, ব্রাহ্মা, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডেপুটা, মুলেফ সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মসভার নিয়মিত শ্রোভা ছিলেন।

গত ১০ই নতেম্বর ১৯৩২ সনে ঋষিকল্প আচার্য্য জগদীশ সত্তর বংসর বয়সে বরিশালে তাঁহার আশ্রমে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ বিশেষতঃ বরিশাল অভাবনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সে ক্ষতিপূরণ স্থূদুরপরাহত।

ব্রহ্ণমোহন বিপ্তালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে, বরিশাল নগরবাসীর শিক্ষার অভাবপূরণের জন্ম অধিনী-কুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে ব্রহ্ণমোহন বিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। অধিনীকুমার ছাত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষাদানে অভিলাধী হইয়াছিলেন তাহাই জন্তব্য। উক্ত বিভালয়ের ছাত্রগণ বিভালয়ে প্রবেশ করিবার দিন নিয়ালিখিত মুক্রিত উপদেশপত্র পাইয়া থাকে— এই বিভালয় তোমাকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মুশিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা বিভালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার পর্য্যবক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিভালয় ছুটি হইবার সঙ্গেই শেষ হইবে না, তুমি বিভালয়ে অলস হইলে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়ীতে ছুর্ব্যবহার করিলেও তেমন শান্তি পাইবে। নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যগুলি প্রণিধানপূর্বক প্রতিপালনের চেষ্টা করিও!

- (১) তোমরা প্রতিদিনের পাঠ, কার্য্য ও খেলার একখানি সময়স্থনী প্রস্তুত করিবে এবং সর্ব্বদা সেই সময়সূচী মানিয়া চলিবে।
- (২) প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে। দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ মনের বল ভিক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।
- (৩) কখনও অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিও না। অধ্যয়নে নিয়মনিষ্ঠ হইবে, কদাচ উচ্ছ আল হইবে না। বংসরের অধিকাংশ সময় অলসতায় যাপন করিয়া শেষ অংশে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইও না। যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহা প্রভাবে পড়িবার ব্যবস্থা করিবে। আগামী কল্যের পাঠ তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে অভ্য যাহা পড়িয়াছ সেই পাঠ একবার ভাবিয়া দেখিও, শয়ন করিবার পূর্ব্বে সদ্ধ্যায় কি পড়িলে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। নিজা যাইবার পূর্ব্বে একবার পরমেশ্বরের নাম করিও।

- (৪) তুমি যথন পাঠ কর তথন তোমার মেরুদণ্ড যথাসম্ভব সরল রাখিয়া বসিবে।
- (৫) যখন পাঠে নিযুক্ত থাক তথন কাহারও সহিত কথা বলিও না। কাজের সময় কাজ করিবে খেলার সময় খেলিবে। নিঃশব্দে পড়িলে যদি পাঠে তোমার মনঃসংযোগ না হয় তাহা হইলে উচ্চকণ্ঠে পড়িও। অর্থ না ব্ঝিয়া কোন বাক্য কদাচ কণ্ঠস্থ করিবার জন্ম বারংবার আবৃত্তি করিও না। যদি ভূমি মনঃসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে পড় তাহা হইলে দেখিবে যে, এক একটি বাক্য এক কি ছইবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইবে।
- (৬) বিভালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অম্ম উপাদেয় উৎকৃষ্ট
  পুস্তক পড়িবার জন্ম বিভালয় ছুটির পরে এক ঘন্টা সময়
  নির্দিষ্ট করিয়া রাখিও। ইহাতে তোমার চিত্ত সভেজ ও সরস
  হইবে। সাবধান, কদাচ কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ কঞিও না।
- (৭) অভিধান ব্যবহারে অমনোযোগী হইও না, উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া উহা সুস্পষ্টরূপে পড়িবে। 'বিশুদ্ধ উচ্চারণ স্থসভ্যসমাজে প্রবেশাধিকার পাইবার উত্তম পরিচয়পত্র।'
- (৮) অধ্যয়ন সম্বন্ধে তুমি যে সকল বিধি তোমার পক্ষে
  অন্ত্রকুল ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে কর, সেই সকল বিধি
  কদাচ তোমার সহাধ্যায়ী কিংবা অপর কোন ছাত্রের নিকট
  গোপন রাখিও না। যাহারা বিভাচর্চায় ভোমার অপেকা

শ্রেষ্ঠতর তাহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু কদাচ কাহার প্রতি ইবার ভাব পোষণ করিও না।

- (৯) তোমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনাকালে যাহা বলেন সর্ব্বদা তাহা মনোযোগপূর্বক শুনিও।
- (১০) মাতাপিতাকে সম্মান করিও। গুরুজনদের নিকট সর্ববদা নত্র থাকিও। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সমীহ করিও। মনে রাখিও বশ্যতা যৌবনের অলঙ্কার-স্বরূপ।
- (১১) কখনও স্পর্দ্ধিতভাবে বিচরণ করিও না, বিনীত ভাব অবলম্বন কর।
- (১২) বাক্যালাপে সতর্ক হও। কখনও অশ্লীলবাক্য বলিবে বা লিখিবে না। যেখানে অশ্লীল আলোচনা চলিতে থাকে সেখান হইতে অশুত্র চলিয়া যাইও।
  - (১৩) খাওয়া-পড়ায় সাদাসিধা হইবে।
- (১৪) সর্ব্বদা পবিত্র হইও। অপবিত্র অভ্যাস শত শত উন্নতিশীল যুবকের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে।
  - (১৫) সরল ও সাহসী হও। কদাচ মিথ্যাকথা বলিও না।
- (১৬) চরিত্রবান্ বালক ও আদর্শচরিত্র বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ করিও। অসচ্চরিত্র বালকের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। "তুমি কাহাদের সহিত মেলা মেশা কর, বল, আমি তোমার চরিত্র কিরূপ তাহা বলিয়া দিব।" এই প্রবাদ বাক্যটি সকল সময়ে মনে রাখিও।
- (১৭) তোমার আমোদপ্রমোদ যেন নির্দ্দোষ হয়। তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি কখনও খেলিও না।

- (১৮) তুমি যে যে কাজ কর তাহাতে নিয়মনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ হইও।
- (১৯) যে সকল খেলার শরীরের সামর্থ্য বাড়ে তুমি সেই সকল খেলা খেলিও। সায়ংকালে এক ঘণা কাল নির্মাল বায়ুপ্রবাহিত স্থানে ভ্রমণ করিও। শারীরিক সামর্থ্য যুবক মাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী।
- (২০) মনে রাখিও---সাধু যাহার সম্ভল্ল পরমেখর তাহার সহায়।

ছাঁত্রদের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের জন্স যাহা করণীয়
সংক্ষেপতঃ তাহা সমস্তই এই উপদেশপত্রে রহিয়াছে। অধিনীকুমারের রচিত এই উপদেশপত্র পাঠ করিলে ইহা বৃঝা যায় যে
ছাত্রদিগকে কেবল পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্ম তিনি বিদ্যালয়
স্থাপন করেন নাই। ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন মন্ত্রয়াও লাভই ছিল
তাঁহার কামনা। এই জন্মই তিনি উপদেশ পত্রের প্রারভেই
ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিতেন—"তোমাদের সহিত আমাদের
সম্বন্ধ দশটা চারিটা নহে—আমরা যেমন বিভালয়ে তেমন
বাড়ীতে তোমাদের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিব।" বস্তুতঃ তাহাই
তিনি করিতেন।

অন্তৃতকর্মা অশ্বিনীকুমার কথায় ও কাব্দে এক ছিলেন। তাঁহাকে রাত্রি আট ঘটিকার পরে শত শত দিন লঠন হাতে করিয়া ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইতে দেখিয়াছি। তাঁহার সম্বেহ সম্ভাবণ ও অমায়িকভায় ছাত্রগণ

এমন আনন্দ অমুভব করিত যে, ছাত্রাবাদে অনেক ছাত্র উৎস্থক-ভাবে তাঁহার আগমন প্রতীকা করিত। তিনি যে আদর করিয়া জোরে জোরে পিঠ চাপ্ডাইয়া দিভেন তাঁহার সেই আদর ও সেই পবিত্র স্পর্শ লাভের জন্ম ব্যাকুলডাপূর্ণ আকাজ্ঞা ছাত্রদের মনে জাগিয়া থাকিত। এমন সময় ছিল যখন অধিনী- কুমার ব্রহ্পমোহন কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রকে চিনিতেন। সকলের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ছাত্রগণ তাহাদের এই শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপকের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার স্থযোগ পাইত। শত শত ছাত্র তাঁহার আশ্চর্যা ভালবাসায় মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার পুলিয়া দিত। তিনি আগ্রহের সহিত ছাত্রদের সুখন্থঃখ, সবলভাত্র্বলতা, পাপপুণ্যের কথা শুনিতেন। তাহাদের মানসিক তুর্বলতা দূর করিবার জন্ম তিনি কখন কখন ভাহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া ভাহাদের সহিত অঞ্চপূর্ণ-লোচনে পরমেশ্বরের নাম করিতেন। এইরূপ পুণা ও প্রেমের দারা তিনি ছাত্রদের যথার্থ হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন। এমন প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা শিক্ষক হল্ল ভ।

অধিনীকুমারের ঘরথানি লোকসমাগমে সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যাস্ত হাটের মত মনে হইত। বালবৃদ্ধসূবক সকলেই তাঁহার সঙ্গলোভনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সর্বজ্ঞোনীর লোকের সহিতই তিনি মনের আনন্দে আলাপ করিতেন, কিন্তু ছাত্রদের সংসর্গেই যেন তাঁহার আনন্দসাগর উপলিয়া উঠিত। স্থদয়ের হুয়ার খুলিয়া যাইত। তাঁহার বিভালয়ের জনৈক

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক যখন শিক্ষকতা ছাড়িয়া কার্য্যাস্তরে গমন করিতে যাইতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার কাশীধামের রাণামহল হইতে তাঁহাকে এক পত্ৰে লিখিয়াছিলেন—"তুমি যে কাজে যাইভেছ তাহাতে আমারও সহামুভূতি আছে। তবে যে কাজে ছিলে উহা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। যুবকদিগের চরিত্রগঠন অপেক্ষা মহত্তর কোন কার্য্য আছে আমি তাহা মনে করি না। আর বালক ও যুবকের সঙ্গে নিজেরই বা কত লাভ! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে এমন আছেন তাহা ঐ সঙ্গ গুণে—কিংবা তাঁহারা লোকোত্তর ব্যক্তি, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।" যুবকদিগের চরিত্রগঠনরূপ পবিত্র কার্য্যই অশ্বিনীকুমারের জীবনের সর্বব্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। এই ব্রতসাধনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যুবক ও বালকদের সঙ্গেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মহৎ চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহু আত্মত্যাগী স্থশিক্ষক সামাক্ত বেতনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আন্তরিক আনুকুল্যে অধিনীকুমারের ব্রজমোহন বিভালয় ভারত-বিখ্যাত আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে পারিয়াছিল। ভাগবত চিরকুমার জগদীশ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন, দরিজবান্ধব কালীশচন্দ্র, অক্লান্তকর্মী অক্লয়কুমার, আদর্শশিক্ষক সত্যানন্দ, ধর্মপ্রাণ মনোমোহন, মহাকর্মী সতীশচন্দ্র, তেজস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ, জ্ঞানপিপাস্থ রজনীকান্ত, সাধু-সভাব ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি चुनिक्क करात्र नाम बक्क साहन विज्ञान एउत्र है जित्र कि किन

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অর্থের আকর্ষণে নহে, মানুষ তৈয়ার করিবার পবিত্র আকাজ্ঞা লইয়া ইহাঁরা "সভ্য. প্রেম, পবিত্রভার" পভাকাবাহী অধিনীকুমারের বিভালয়ের সেবাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সেবায় ত্রজমোহন বিভালয় শিক্ষার পুণ্যময় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ, ছোট বড় রাজকর্মচারিগণ, দেশ-বিদেশের বহুগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে এই বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক স্থপণ্ডিত কানিংহাম সাহেব ব্রম্পমোহন বিভালয় পরিদর্শন করিয়া মোহিত হইয়া লিথিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে ব্রজমোহন বিভালয়ের মত উৎকুষ্ট বিছালয় থাকিতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অকসফোর্ড, কেম্বিজে বিভাশিক্ষা করিবার জ্বন্স কেন যায়, আমি তাহা বুঝি না।" ১৮৯৭-৯৮ অব্দের সরকারী বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তপক্ষ এই বিছালয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— "The school is unrivalled in point of discipline and efficiency. It is an institution that ought to serve as a model to all schools, Government and private." অর্থাৎ "ছাত্রদের ব্যবহারের শিষ্টতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের হিসাবে ব্রজমোহন বিস্তালয়ের সমকক দিতীয় কোন বিভালয় নাই। এই বিভালয় সরকারী ও বেসুরকারী नकल विमानित्यत जानर्न इथरा উচিত।" उत्तरभावन विमानिय **१रे अक्वांत्र नरह. वह्नवरमंत्रहे श्राविमका भंदीकांत्र करण**  শতকরা হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৯ অন্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিশিকা পরীক্ষায় শতকরা ২২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ঐ বংসর ব্রজ্ঞমোহন বিদ্যালয়ে শতকরা ৮২ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক বংসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ততঃ পাঁচ বংসরকাল বিদ্যালয়ের কার্য্য লক্ষ্য না করিয়া ইহাকে কুলেজে পরিণত করা বিধেয় নহে, এইরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ায় দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা তখন কার্য্যে পরিণত হউতে পারে নাই। ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ জামুয়ারী মহামতি দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হই পাঁচ বংসর পরে অধিনীকুমার ও তাঁহার আত্ময় পরলোকগত পিতৃদেবের অভিলাযায়ুসারে ১৮৮৯ অব্দের ১৪ই জুন বিদ্যালয়টিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., বি. এল. মহোদয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বংসর কাল বিচক্ষণতার সহিত কলেজের কার্য্য স্থচাক্ষরপে পরিচালনা করেন।

ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ যেমন স্থানিকিড, তেমন ডেজৰী পুৰুষ।

ভিনি অধিনীকুমারের স্থােগ্য ছাত্র ও সহকর্মী ছিলেন। কোন অভ্যাচার ভিনি নীরবে সহা করিতে পারিতেন না। নদীয়া জিলার কৃষ্ঠিয়া মহকুমায় তাঁহার বাড়ী। সেখানে নীলকুঠির অত্যাচারে দরিজ লোকসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ একদা গ্ৰীষ্মাবকাশে যথন দেশে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক প্রতিবেশী কলুর স্ত্রীর উপর নীলকুঠির কর্মচারীরা অভ্যাচার করে। তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়া হাটের মধ্যে লাঠির প্রহারে আহত হন। নীলকরের ভয়ে স্থানীয় কোন লোক ব্রজেন্সনাথের সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। অধিনীকুমার এই সংবাদ পাইয়া ব্রচ্ছেন্দ্রনাথকে বরিশাল নগরবাসীর প্রদত্ত চাঁদা হইতে সংগৃহীত ৫০০ টাকা এবং কলেজ হইতে তিনমাসের বেতন অগ্রিম পাঠাইলেন। বিপন্ন ব্রজ্জেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্ম অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে ব্রক্তেলাথ নীলকরদের সহিত মামলায় হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। এই মামলার পরে নীলকরদের অত্যাচার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, পরে দেশবাসীর আন্দোলনের ফলে ঐ অত্যাচার একেবারে বন্ধ হয়। বন্ধমোহন বিদ্যালয় বন্ধেন্দ্রনাথের তুল্য একজন তেজমী পুরুষকে কলেজের কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়া निःमत्मर উপকৃত स्रेयां ছिन। এই मময়েই ব্ৰহ্মোহন কলেজের খ্যাতি দেশদেশাস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বৰ্জমোহন কলেজের ছাত্রের যে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা আছে ইহা

তথন জনসাধারণ স্বীকার করিত। ১৮৯৮ অন্দে বি. এ. ক্লাস থুলিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই বিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। বঙ্গের তদানীস্থন ছোট লাট্ শুর জন্ উড্বরণ সরকারী শিক্ষাবিবরণীতে এই কলেজের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

"This moffusil college promises some day to challenge the supremacy of the metropolitan (Presidency) college." অর্থাৎ "এইরূপ আশা করা যায় যে এই কলেজ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিদ্বন্দী হইতে পারিবে।"

এই সময়ে বরিশালে 'রাজচন্দ্র কলেজ' নামে অপর এক প্রতিঘন্দী কলেজ ছিল। বরিশালের মত ক্ষুদ্র সহরে খুব কাছাকাছি ছইটি কলেজ ছিল বলিয়া উভয় কলেজের মধ্যে আড়াআড়ির ভাব অনেক সময় উগ্র হইয়া উঠিত। ইহাতে ছই কলেজকেই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। বরিশালের তদানীস্তন ম্যাজিস্ট্রেট্ বিট্সন্ বেল্ ব্রজমোহন কলেজের মঞ্গ্রী সমর্থন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন ভাহাতে লিখিয়াছিলেন—Barisal may be said to be the Oxford of East Bengal. If Oxford could maintain fourteen colleges, I do not see any reason why Barisal should not be able to maintain two. ১৯০৩ অব্দে অশ্বিনীকুমার এই

তুই কলেজ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। অভঃপর রাজচন্দ্র কলেজ উঠিয়া যায়।

# ব্ৰজমোহন বিল্লালয়ের বিশিষ্টভা

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বঙ্গদেশের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি কি কি বিশিষ্টতার জন্ম একসময়ে ভারতবিখ্যাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যা'ক।

শিক্ষার্থীরা যাহাতে প্রকৃত মন্তব্যন্থ লাভ করে অশ্বিনীকুমার সেই উদ্দেশ্য মনের সম্মুথে রাখিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা
করিতেন। কিন্তু কেবল সরকারী শিক্ষাসমিতি এবং
বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকগুলি উত্তমরূপে পড়াইলেই
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অধ্যাপনায় ছাত্রদের
বৃদ্ধি মার্জিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র
এই শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন মন্তব্যুত্তলাভ সম্ভবপর
হইবে কিরূপে? শিক্ষার্থীরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে
স্থনীতি অভ্যাস ও ধর্মান্তরাগ লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে
অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "বান্ধ্বসমিতি" নামে এক
সভা প্রতিষ্ঠা করেন। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে
চরিত্রের বল, জনহিতৈষণা ও ঈশ্বরপ্রীতি বৃদ্ধি হয়, যেরূপ
সার্বভামিক ধর্মালোচনায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে
যোগ দিতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে মনোযোগী না

হইলে যুবকগণ নীতিহীন হইয়া পড়ে সেই সমস্তের আলোচনার জন্ম ঐ "বান্ধবদমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। শনিবার সন্ধ্যার পরে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। শিক্ষকগণের কেহ কিংবা সমাগত কোন শ্রুদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু সদ্গ্রন্থপাঠ কিংবা সহুপদেশ প্রদান করেন। ধর্মসঙ্গীতদ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ ও শেষ করা হয়। "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" এই সমিতির মূলমন্ত্র।

"বান্ধবসমিতি"তে সর্ব্বপ্রথমে কিছুদিন কেবল স্থনীতিমূলক উপদেশ প্রদর্ত্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বর আরাধনা বাদ দিয়া কেবল নীতিমূলক উপদেশ প্রদান করিলে সেই শুষ্ক নীতি শিক্ষার্থীদের মনের উপর যথোচিত কার্য্য করিতে পারিবে না, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত ইইতে ধর্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের অনেক দিন লাগিল ্না। তথন হইতেই "বান্ধবসমিতি"তে ধর্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে চমংকার স্থুফল ফলিল। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের মধুর ও মর্দ্মস্পর্শী ঈশ্বরোপাসনা প্রবণে শত শত মুবক ও বালক অশ্রুমোচন করিত। অনেকের তরুণ চিত্তে শ্রুজীবন লাভের শুভ আকাজ্যা জাগরিত হইত। ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া অধিনীকুমার অশ্রুমোচন করিতে করিতে যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন, তখন তাঁহার তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীও সেই আরাধনা শুনিয়া অঞ্চসিক্ত হইত। ধর্মপ্রাণ জগদীশ, এদ্ধাশীল ব্রজেন্দ্রনাথ, নিষ্ঠারান্ রজনীকান্ত, পৃতচরিত্র কালীশচন্দ্র, ধর্মনীল মনোমোহন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পর্য্যায়ক্রমে এই সান্ধ্য সভায় ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

এই "বাদ্ধবসমিতি" একদিকে যেমন ছাত্রদের মনে ধর্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিত, অস্ত দিকে এই সন্মিলনে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পারের পরিচয়ের স্থাোগ ঘটিত। ছাত্রগণ শিক্ষকদের স্থান্থরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রদ্ধাসম্পন্ন হইত। শিক্ষকগণও ছাত্রদের চরিত্রের বিচিত্রতা অবগত হইয়া তাহাদিগকে যথাযথ স্থানক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। "বাদ্ধবসমিতি" ব্রহ্মমোহন বিদ্যালয়ের অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অধিনীকুমার সর্ববধর্মান্ত্রাগী ছিলেন। "বান্ধবসমিতি"তে সার্বভৌম ধর্মাই প্রচারিত হইত। অধিনীকুমারের ভাতৃপুত্র শ্রীমান্ সরলকুমার "বরিশাল" প্রিকায় লিখিয়াছেন—

জয়পুর হইতে জাঠামহাশয় একখানা স্থলর বিষ্ণুষ্ঠি ক্রয়
করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন,
এই বিষ্ণু তোমরা পাইবেনা, ব্রজমোহন স্কুলপ্রাঙ্গণে রাখিতে
হইবে। কিন্তু একটু স্বতন্ত্র রকমে। প্রথম হইবে একটি স্থলর
ছোট মন্দির—তাহাতে ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ও আবেস্তা
রাখিতে হইবে—মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দরজা থাকিবে।
একটি দরজার সামান্য দূরে একটি মন্দিরে এই শ্বেতপ্রস্তারের
বিষ্ণু মৃঠি; অপর দরজার সম্মুখে একটি মস্জিদ্; তৃতীয় দরজার
সম্মুখে একটি গির্জা এবং অপরটির সাম্নে দেয়ালঘেরা একটু

জারগা অগ্নি উপাসনার জন্য থাকিবে। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাধটি তাঁহার মনে অনেক কাল ছিল।

ঐক্য, মৈত্রী, দয়া, পরোপকার, রোগীর সেবা প্রভৃতি স্থনীতি কেবল মুখে মুখে শিক্ষা দান না করিয়া কার্য্যতঃ এই সকল শিথাইবার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে—Union Brothers, Purity Brothers, Band of Hope, Band of Mercy, Little Brothers of the Poor, Debating Society, Sporting Club, Fire Brigade, Fine Arts Society, Band of Labourers এই দশটি ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। এইরূপনানা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের পরিকল্পনা সর্বপ্রথমে স্বর্গায় শিক্ষক অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মনে উপস্থিত হয়।

পৃদ্ধনীয় জগদীশবাবু নিম্নলিখিত সঙ্গীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছিলেন। এইটিই "ব্রহ্মমাহন বিদ্যালয় সঙ্গীত।" আমরা যখন ব্রহ্মমাহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন এই সঙ্গীতটি বরিশাল নগরে পথে, ঘাটে, মাঠে, ছাত্রাবাদে সর্বব্র গীত হইত। ছাত্রগণ যখনই বিদ্যালয় হইতে বিনাদনের (Excursion) জন্য দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে যাইত, নদীগর্ভে নৌকায় প্রমণ করিত, কিংবা বনভোজনে যাইত তখন তাহারা মনের আনন্দে গাহিত—

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে, এই মহাত্ৰত সাধিব সকলে;

অদম্য উৎসাহে, যতন করিলে, স্বরগ হইবে মরত ধাম॥ ঘুণা অভিমানে দিবনা বেদনা, পশুপক্ষিকীট ভাঁহারি রচনা: প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা. অহিংসা-মন্ত্র জপি অবিরাম ॥ সত্যের নিশান তুলিয়া গগনে, পবিত্রতামৃত পুরিয়া পরাণে, প্রেমডোরে বাঁধি ভাই ভগ্নীগণে, চল পূৰ্ণ হবে যত মনস্কাম॥ অগ্রিদাহে কেহ সর্বন্ধ খোয়ায়. দাঁড়ায়ে না রবো, পুতুলের প্রায়, রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়, জাগিব গাহিব তাঁহারি নাম॥ সাহিত্যসাগরে রতন খুঁ জিয়ে. বিশ্বশিল্পী পায়ে শিল্পজ্ঞান লয়ে. সঙ্গীতের স্থা চৌদিকে ঢালিয়ে, মানবমহত্ত্বে তুলিব তান॥ অণু মোরা বটে তবু ক্ষুদ্র নই, শত শত ভাই এক প্ৰাণ হই, শত শত দাঁড় পড়ে দেখ অই ছুটেছে তরণী না মানে উজান।

গুরুজ্বনপদধূলি মাথে নিয়ে, সত্যপ্রেমশুদ্ধি পতাকা উড়ায়ে, ভাসামূ তরণী, গুব তারা চেয়ে, ঐ দেখা যায় স্বরগ ধাম॥

পৃজনীয় জগদীশ বাব্র রচিত এই সঙ্গীতটির মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছোট বড় ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে আপনাকে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভূক্ত বলিয়া গৌরব অমুভব করে 'ঐক্যসংঘের' সভ্যগণ সেইরূপ চেষ্টা করিক্তেন।

ছাত্রগণ জীবপ্রীতির কথা কেবল পুস্তকে না পড়িয়া যাহাতে বাল্যকাল হইতে কার্য্যতঃ অহিংস হয় 'জীবপ্রীতিসংঘের' সভ্যগণ এই ভাবের বিকাশসাধনে প্রচেষ্ট হইতেন। বালকগণ যাহাতে গৃহপালিত জীবজন্তর প্রতি অত্যাচার না ক্রের, এই সকল প্রাণীর সহিত যাহাতে তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সংঘের সভ্যগণ উহারই তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজপথে যে সকল পশু আহত বা পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকিত সেই সকল জন্তুর সেবার স্ব্যবস্থা করা হইত।

বরিশাল ছোট নগর, সেখানে কোনস্থানে আগুন লাগিলে উহা নিবাইবার জন্য 'ফায়ার ব্রিগেড্'বা অগ্নিনির্বাপক দল নাই। এই অভাব পুরণের জন্য ব্রশ্নমাহন বিদ্যালয়ে এইরূপ একটি দল গঠন করা হইয়াছিল, এই দলের উৎসাহ-সঞ্চারের মন্ত্র ছিল—

> অগ্নিদাহে কেহ সর্বস্ব খোয়ায় দাঁড়ায়ে না রবো পুতৃলের প্রায়।

আক্ষিক অগ্নিকাণ্ডের সময় এই সেবকদলের আক্ষা কার্য্য দেখিয়া বরিশালবাসী নরনারী বিশ্ময়ে অভিভূত হইত। এই সেবকগণের কার্য্যে অক্সফোর্ড মিশনের কর্তৃপক্ষ একবারু বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন-করিয়া, কখনও বা আপনারা আহত হইয়া বিপন্ন গৃহীদের জীবন ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

সাধারণতঃ অধিকাংশ ছাত্রই পঠদ্দশায় সিগারেট্ কিংবা তাত্রকূট সেবনের কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ছাত্র এই সময়ে পানদোষেও আক্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মমোহন বিভালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে এইরূপ কু-অভ্যাসের দাস না হয় বিভালয়ের একদল ছাত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সেইরূপ চেষ্টা করিত। ইহাদের চেষ্টায় বহু ছাত্র ধুমপানের কু-অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত।

আমরা যখন ব্রজমোহন বিভালয়ে পড়িতাম তখন উক্ত বিভালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রত্যেক শনিবার স্ব-স্থ ক্লাসে সভায় মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সদালোচনা করিত। বিভালয়ের শিক্ষকগণ এই সকল সভায় সভাপতির কার্য্য করিতেন। কোন একটি নির্দ্ধারিত বিষয়ে ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ রচনা লিখিত, কেহ কেহ মৌখিক বক্ততা করিত।
সর্বশেষে সভাপতি শিক্ষক মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে
শীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ছাত্রদের মনে অধ্যয়নস্পৃহা
জ্বাগরিত করিয়া দিবার জন্ম কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে
কৌতূহলোদ্দীপক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন।

বিভালয়ে এই যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সমন্তের কার্য্য এবং বিভালয়ের নৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত একটি কার্যানির্ব্বাহক সভা ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ছুই জন প্রতিনিধি ঐ সভায় প্রেরিত হইতেন। কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্র প্রতিনিধিগণ আবশ্যক মতে কার্য্যালোচনার জন্ম মিলিত হইতেন।

### দরিদ্রবাহ্মবসমিভি

"দরিত্রবান্ধবসমিতি" (Little Brothers of the Poor)
ব্রক্তমোহন বিভালয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরবমন্ধ প্রতিষ্ঠান।
এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ শিক্ষকগণের শ্রেষ্ট ভত্তাবধানে
শীড়িত ও আর্তের সেবা করিয়া থাকেন। প্রায় চল্লিশ
বংসর পূর্বের মহাত্মা অধিনীকুমার অসহায় বিস্তৃচিকা রোগীর
হৃংখে বিগলিত হইয়া এই পুণ্যময় সেবকদল গঠন
করেন। 'বিবেকানন্দ সেবাসদন,' 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'
প্রভৃতি সেবাসমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বের বরিশালে
সেবকদল গঠিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বের বোধ হয় কলিকাতায়
'দাসাঞ্জম' নামক এই প্রকারের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।

লাখুটিয়া নিবাসী (বর্তমানে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক) বাবু বরদা-প্রসন্ন রায় মহাশয় আসিয়া একদিন দরিব্রবন্ধু অধিনীকুমারকে এই সংবাদ দিলেন—"ওলাউঠা রোগাক্রান্ত এক মুসলমান মৃত্যুশ্য্যায় শায়িত আছে, তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রাষার ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই, এখনই ভাহার জন্ম কিছু না করিলে এই নিরাশ্রয় ব্যক্তি কয়েক দণ্ডের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধিনী-কুমার তৎক্ষণাৎ এই বিস্টিকারোগীর দেবা করিবার জক্ত গমন করিলেন। বরদা বাবু এবং অপর কতিপয় বদ্ধুর সহায়তায় তিনি রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার স্থৃশুখল ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তথন ক্ষুদ্র বরিশাল নগরটি ওলাউঠা রোগের আবাসভূমি ছিল। তথন লোকে এই রোগকে এমন ভয় করিত যে, রোগীর সেবাতো দূরের কথা, অনেকেই রোগীর কাছে যাইতেও সাহসী হইত না। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধাায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম.এ. মহোদয় তথনকার একটি ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামকভাবে ঘটে। কোন হিন্দু ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহার ভূত্যের ঐ রোগে মৃত্যু হয়, কিন্তু তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল যে শ্মশানে যাওয়া দূরে থাকুক ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না। তথন ব্রাহ্মভক্ত আচার্য্য

গিরিশচন্ত্র মজুমদার মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, ঐ মৃত ভূত্য পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা অশ্ব ধর্মাবলম্বী, শব ছু ইলে ত কোন দোষ হইবে না ?'' তত্তবের গৃহস্বামী বলিলেন—'ছোঁয়ায় দোষ হওয়া দূরে থাকুক, শব বাড়ী হইতে দূর হইলেই বাঁচি'। তখন গিরিশ বাবু একাকী স্কল্পে বহন করিয়া শব শাশানে লইয়া যাইয়া দাহকার্য্য নির্বাহ ক্রিলেন।" স্প্রিচিকা রোগসম্বন্ধে তখন বরিশাল সহরে লোকের মনে এমনই বিভীষিকা ছিল। ফলে নিরাশ্রয় তঃস্থ ওলাউঠা রোগী বিনা চিকিৎসায়, বিনা পরিচর্য্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করিত। অধিনীকুমার এই অসহায় রোগীদের সেবার জন্ম 'দরিন্দ্রবান্ধব-সমিতি' স্থাপন করেন। এই সদমুষ্ঠানে ব্রাহ্মভক্ত গিরিশচক্র মজুমদার, বরিশাল জিলাস্কুলের শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র রায়, বঙ্গবিভালয়ের শিক্ষক বাবু চব্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ মথুরানাথ সেন এবং বরদাপ্রসন্ন বাবু ভাঁহার সহিত মিলিভ হইলেন। সেই ছর্দিনে এই হাদয়বান্ সেবকদল বরিশালে কি বিশায়কর কার্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন এখন ডাহা স্পষ্টরূপে হাদয়কম করা তুরহ। ১৮৮১ অব্দে অক্লান্তকর্মী পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় "দরিত্রবাদ্ধবসমিতি"র পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ভাঁহার তত্তাবধানে ছাত্রগণ রোগীর সেবারূপ পুণ্যব্ৰতে দীক্ষিত হইয়া গাহিত-

> "রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায় জাগিব গাহিব তাঁহারি নাম।"

্র ১৮৯৪ অব্দের জান্বুয়ারী মাসে অক্ষয় বাব্র আকস্মিক পরলোকপ্রাপ্তিতে ব্রজমোহন বিভালয় এক অসামান্ত একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্মী ও হৃদয়বান্ সেবককে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হুইলেন।

অভঃপর পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিভাবিনোদ মহাশয় "দরিদ্র-বান্ধবসমিতি"র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে সম্যক পরিপুষ্ট করেন। সেবাধর্ম কালীশচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল। এই মহংব্রত সাধন করিয়া তিনি ধন্ম হইয়াছেন এবং তাঁহার পুণাচরিত্রের প্রভাবে শত শত যুবক ্রেবাধর্মে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই পুণ্যব্রত আচরণ করিতেছে। ধর্মপ্রাণ কালীশচন্দ্র বরিশাল সহরে বিপদ্ধের বন্ধু, আর্তের সহায়, দরিজের বান্ধব, ছাত্রদের স্থন্ধ বলিয়া দকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার কালীশচন্দ্ৰকে আপন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। কালীশচন্দ্র প্রায় বিশ বংসর কাল ''দরিজবান্ধবসমিতি''র পরিচালনা করিয়া বরিশালবাসী বাল-<sup>্ব</sup> বৃদ্ধযুবক সকলের মনে পুণ্যময় সেবাধর্মের ভাব মুজিত করিয়া ্ দিয়াছেন। বরিশাল নগরে লোকের মনে দেবাধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এমনভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে যে, এখন আর এই 🕏 নগরে ব্রাহ্মণচণ্ডাল, হিন্দুমুসলমান, স্পৃত্তাঅস্পৃত্তা রোগাক্রান্ত হইয়া কেহ চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার অভাবে মৃত্যুমূখে পতিত হয় না। অধিনীকুমার ও তাঁহার সহযোগীরা যে পবিত্র ব্রতের অমুষ্ঠান জন্ম সেবকদল গঠন করিয়াছিলেন এখন সেই ব্রত সমগ্র নগরবাসী গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বরিশালের ''দরিন্দ্রবান্ধবসমিতি''র আদর্শে বঙ্গের বহুনগর ও পল্লীগ্রামে সেবকদল গঠিত হইয়াছে।

অক্লান্তকর্মী পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্রের কর্মভূমি বরিশাল।
তাঁহার জন্মভূমিও বরিশাল নগরের অদ্রবর্তী রামচন্দ্রপুর
নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। তিনি ব্রজমোহন কলেজের
স্বনামধ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিভারত্ব মহাশয়ের
অমুজ্ব। কালীশচন্দ্র ত্থাবারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া
আত্মচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষায় মুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর
তাঁহার হৃদয়টি দয়ার মধ্র রসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।
তিনি সেবকদলের দলপতি হওয়ায় বরিশালবাসী তাঁহার
হৃদয়মাধুর্য্যের ও বলিষ্ঠ ময়ুয়্মত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া
বিন্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩২১ অন্দের ৩১০ জ্লাবন বরিশালবাসী নরনারী তাহাদের এই ভক্তিভাজন দেবোপম স্কুদ্বেক
হারাইয়া,শোকে মৃত্মান হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার
বিদ্যালয়ের অন্ততম স্কন্তব্বর প্তচিরত্র কালীশচন্দ্রকে হারাইয়া
গভীর মনোবেদনা পাইয়াছিলেন।

পরত্বংখকাতর কালীশচন্দ্র যে "দরিজ্রবান্ধবসমিতি"র প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সমিতি শত শত রোগী ও অসহায় ব্যক্তির সেবা করিত। সেনাধ্যক্ষের আদেশে সৈক্সগণ রণক্ষেত্রে যেমন অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া থাকে এই সমিতির সেবকগণ



পণ্ডিত কালীশচন্দ্ৰ বিভাবিনোদ

সেইরূপ দলপতির আদেশে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া বিস্টিকা-রোগীর সেবা করিতেন। এই সেবকদলের মহত্ত্ব্যঞ্জক সেবাকাহিনীর কোন ধারাবাহিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই স্থলে সেবকগণের কার্য্যপ্রণালীর পরিচায়ক তুইটি মাত্র ঘটনা প্রদত্ত হইল—

ত্ব কদিন এই সংবাদ আসিল বরিশাল নগরসংলগ্ন এক পল্লীগ্রামে এক বাটাতে বার জন লোক ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রভিবেশীরা ভীত হইয়া ইহাদিগকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ একদল সেবক ঘটনান্থলে যাত্রা করিলেন। আর ছইদল সেবক চিকিৎসক ও ঔষধাদি সংগ্রহার্থ প্রস্থান করিলেন। প্রথমদল যাইয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে রোগীদের তিনজন প্রাণভ্যাগ করিয়াছে, জীবিত ও মৃত রোগীরা ভেদবমি ও নানাপ্রকার অপরিচ্ছয়ভার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই উচ্চবংশীয় কলেজের যুবকগণ আপনাদের হস্তে মল, মৃত্র ও সমস্ত অপবিত্র জিনিষ পরিকার করিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের আগমনের পূর্বেই ঘরটিকে যথাসম্ভব রোক্ষদের বাক্ষেক্ষানী করিয়া ফেলিলেন। এই সেবকগণের মহত্বপূর্ণ সেবাগুণে ছয়টি রোগী আরোগ্যে লাভ করিয়াছিল।

বরিশাল নগরে রাজপথের পার্বে একদিন সেবকগণ এক বাতব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধাকে কুড়াইয়া পাইলেন। চারিজন বলিষ্ঠ যুবক একখানি খাটিয়ায় করিয়া বৃদ্ধাকে স্মবিধান্ধনক একস্থানে লইয়া গেলেন। দশবারজন সেবক সেই স্থানটি পরিষ্ণার করিরা সেথানে বাঁশ খড় প্রভৃতি দারা নিজেদের হস্তে একটি ছোট ঘর তৈয়ার করিলেন। চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধা সেখানে বাস করিত। এই বৃদ্ধার সর্ব্বপ্রকার সেবা দেবকগণ পালাক্রমে করিতেন। বৃদ্ধার ঘর পরিষ্কার করা, তার খাবার জিনিষ বাজার হইতে আনা, খাগুপানীয় দেওয়া, ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ সেবকগণ করিতেন। ব্রজমোহন বিভালয়ের সেবাপরায়ণ ছাত্রদের সেবায় মোহিত হইয়া এক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজকর্মচারী বলিয়াছিলেন—"বিদেশে মরিলে যেন এঁই বরিশাল সহরেই আমার মৃত্যু হয়।" বজমোহন কলেন্দের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রম্বেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পুত্র কলিকাতায় মারা যায়। তথন সংকারের জ্ঞস লোকাভাব হওয়ায় তিনি খেদে বলিয়াছিলেন—"অভাগা ছেলে মর্লি ত বরিশালে মর্লি না কেন ?"

পুণাশ্লোক কালীশচন্দ্র উল্লিখিতরূপ নিংস্বার্থ সেবাব্রতে বরিশালনিবাসী যুবকদিগকে দীক্ষিত করিয়া অক্ষয় কীর্তিরাখিয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সেবার ভাবটি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্ম বরিশালবাসী জনমণ্ডলী কালীশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে "কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অল্পসংখ্যব রোগীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া চিকিৎসা ও সেবা কর হইতেছে।

ব্রজমোহন বিভালয়ের এই সেবাসমিতির সংশ্রবে বরিশালবাসী চিকিৎসক মহাশয়দের সহদয়তার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপু, ডাক্তার ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিহারীলাল বিশ্বাদ এবং অপর চিকিৎসকগণ আহত হইবামাত্র বিনা দর্শনীতে প্রসন্নমনে নিরাপ্রায় রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণেও অনেক চিকিৎসক এইরূপ সন্তুদয়তা প্রকাশ করিয়া সেবক ও রোগীদিগের কুতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। বরিশালবাদী অসহায় রোগীদের অকৃত্রিম বন্ধু জনপ্রিয় সুচিকিৎসক তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে কয়েকমাস মধ্যে পরলোক যাত্রা করেন। "দরিত্রবান্ধবসমিতি"র প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমার মনে আছে, মুমূর্যু রোগীর জক্ত রাত্রি দ্বিভীয়, তৃতীয় প্রহরেও তাঁহাকে আহ্বান করা হইলে তিনি কিঞ্চিমাত্র অসস্ভোষ প্রকাশ করিতেন না। বসস্তরোগ ভীষণ সংক্রামক বলিয়া সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত করা হয় না। একবার সেবকদলের এক দলপতি তুইটি ছাত্রসহ এক বসস্ত রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রোগীর ভবনেই তারিণী-কুমারের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল, তিনি দলপতিকে সম্মেহে তিরস্কার করিয়া উক্ত রোগীর নিকট হইতে ছাত্রদ্বয়সহ প্রস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অধিনীকুমার ত্যাগী পুরুষ, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ লইয়া

ভিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন ভাত্রিদিগকৈ প্রকৃত মনুষ্যুত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভিনি তাঁহার বিভালয়ে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন সংক্ষেপে আমরা সেই সমস্ত আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অমুপ্রাণিত বহু সুযোগ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক এখনও নিষ্ঠা-সহকারে ব্রেজমোহন বিভালয়ের সেবা করিতেছেন। যাঁহারা ভ্যাগের ও সেবার অত্যুজ্জল আদর্শ দেখাইয়া ব্রজমোহন বিভালয়ের সেবা করিয়েছেন বিভালয়ের সেবা করিয়াছেন বিভালয়ের সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্লান্তকর্মী অক্ষয়কুমার, দরিজ্বনান্ধব কালীশচন্দ্র, কর্ত্বব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ধ, শিশু-স্বভাব চিন্তাহরণ, এবং মনস্বী ছাত্রবন্ধু শশিমোহন বসাক মহাশ্রদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রজ্ঞমোহন বিভালয় বিদ্যাবিক্রয়ের সাধারণ পণ্যশালা
নহে। অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবাদ্ধ জ্বন্থ অধিনীকুমার
এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। দয়ার সাগর ঈথরচন্দ্র
বিদ্যালয় মহাশয়ের য়ায় দেশবাসীকে অল্প ব্যয়ে স্থানকা
দানের আন্তরিক আকাজ্কা লইয়া অখিনীকুমার ব্রজ্মোহন
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্কুলকলেজ
হইতে কদাচ এক কপদ্দক গ্রহণ করেন নাই। কেবল ভাহা
নহে, মধ্যবিত্ত ভুমাধিকারী হইয়াও তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্ম
অকাতর চিত্তে পত্রিশ হাজার টাকা দান এবং স্বয়ং প্রায়
সভর আঠার বংসর বিনা বেতনে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন।

আমরা ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি, অশ্বিনীকুমার তাঁহার আইন ব্যবসায়ের জ্বমানো পদার অবহেলায় ত্যাগ করিয়া ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তখন বহু বৃদ্ধিমান লোক নাসিকা কুঞ্চন করিয়া विमाणित-"(नाक्षे पातन"। भूट्य वना इहेग्राष्ट्र ख, জাতীয় মহাসমিতির মাল্রাজ অধিবেশনে সভাপতি পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—''অধিনীকুমার বাবহারাজীবের বাবসায় করিলে স্বনামধন্য স্থার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" এত বড় সম্ভাবনা, অর্থোপার্জ্জনের এমন স্থবর্ণ সুযোগ যিনি ত্যাগ করেন বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকে "পাগল" বলিবেন বই কি? সব ছাড়িরা অশ্বিনীকুমার কি হইলেন ? হইলেন কিনা ''ইস্কুলের মাষ্টার''! বস্তুতঃ শিক্ষকতাকে তিনি অতি পবিত্র, অতি উচ্চ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। ছাত্রগণ কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া যথার্থ মানুষ হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। ইহারই ফলে ব্রহ্পমোহন বিদ্যালয়ের শত শত যুবক যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী শিশুদের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকভাকে জীবনের ব্রভ করিয়াছেন। এখনও বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগে নানা স্থলের স্কুল ও কলেছে বাঁহারা চরিত্রবান্ স্থশিক্ষক বলিয়া ছাত্রদের প্রস্কাপ্রীতি লাভ ক্রিভেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন

शावनः वा नह नह । यमि वात्नानतन मूल वन्नतम अयन अकि छेक देश्ताको विमानग्र हिन ना संशासन निक्करान्त মধ্যে বন্ধমাহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখা না যাইত। ধর্মপরায়ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের নিকট হাঁহারা সুনিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্রের কিছু না কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার পাঠনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত, যে ছাত্রেরা নির্বাক হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজী সাহিত্যে অধিনীকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার স্থমিষ্ট, বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অধ্যাপনার মনোহর ভঙ্গী ছাত্রদের ফুদ্য রঞ্জন করিত। অতি উত্তম অভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ জন্মে সাহিত্যরসিক অখিনীকুমারের নিকট ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন্, সেলি প্রভৃতি কবিগণের কবিতা পাঠ করিয়া সেইরূপ আনন্দ পাওয়া যাইত। অধ্যাপক হিসাবে অধিনীকুমাক্তির স্থান কোথায় হইতে পারে তাহা অসংশয়ে বলিতে পারি না। তাঁহার অপেকা অধিকতর কীর্ত্তিশালী অধ্যাপক বঙ্গদেশে ছিলেন ও রহিয়াছেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মত বিদ্যামুরাগী, তাঁহার মত ছাত্রদের শুভামুধ্যায়ী আদর্শ শিক্ষক আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছাত্রদিগকে স্থানিকা দান করিবার জন্ম তাঁহার অস্তুরে কিরূপ আকাক্সা নিরম্বর প্রজ্ঞলিত ছিল হরিদ্বার হইতে ১৯১৮ অবে লিখিত তাঁহার এক পত্রে উহা ব্যক্ত হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

# স্ক্রোম্পদ বাবাজিগণ—

যে হরিছার হইতে ১৮৮৪ সনের জুন মাসে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ভোমাদিগের বিদ্যালয় স্থাপনার্থ আমার নিকটে বরিশালে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ্ব সেই মাসে সেই হরিছারে এই পুণাক্ষেত্রে জ্বগৎকর্তার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া আমার পিতৃদেবকে ও তোমাদিগকে মনে হইতেছে। পিতৃদেব যে শুভেচ্ছা লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আমিও ভগবানের শ্রীপাদপলে তোমাদিগের কল্যাণাকাক্ষা করিতেছি।

তোমাদিগের চতুস্তিংশৎ বার্ষিক উৎসবের দিনে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শ্রুতিবাক্যে সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ করিতেছি—

> অপক্রামন্ পৌক্লষেয়াদ্ বৃণানো দৈব্যং বচঃ। প্রণীতীরভ্যাবর্ত্তম্ব বিশ্বেভিঃ সবিভিঃ সহ॥

লৌকিক বাক্য (লৌকিক বিষয়াত্মক গ্রন্থাদি) অতিক্রম করিয়া দেবসম্বন্ধীর বাক্য (তত্ত্বজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদি) বরণ করিতে করিতে সকল সতীর্থ বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকৃষ্ট নীতি অবলম্বন কর। অপরা বিদ্যায় সম্ভন্ত না থাকিয়া পরাবিদ্যার্জনে যেন তোমাদিগের চেষ্টা হয়। তাহা হইলেই সভ্য, প্রেম, পবিত্রতায় মণ্ডিত হইবে; প্রকৃষ্ট নীতির অধিকারী হইবে।

#### সভ্য

সত্যস্থ হইয়া জ্যোতিখান্ হও। তোমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদ্ধে দিনে দিনে তত্বস্তান প্রতিভাত হউক। অধ্যয়ন এবং জ্ঞানিসঙ্গধারা সংগৃহীত তব্গুলি তেজ্ববিতার সহিত গ্রহণ কর। সেই তত্ত্ত্যোতিতে তোমাদিগের জীবন ভাস্বর হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্দীপ্ত করুক। বহির্জগৎ ও অস্তর্জগতের লীলা দেখিতে দেখিতে সেই বছরূপী বিরাট্ পুরুষের চিস্তায় অগ্রসর হও এবং কর্ত্তা করুন, এমন দিন যেন তোমাদিগের জীবনে উপস্থিত হয়, যে দিন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় কাহাকে বলে তাহা হস্তামলকবৎ ধারণা করিতে পার।

#### প্রেস

যেমন জ্ঞানে জোভিম্মান্ হইবে তেমনি প্রেমে মধুময় হইবে। যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ", তাঁহার সেই শিবতম রসে রসিক হইয়া অমৃত বিলাইবার অধিকারী হও। স্বকীয় চিত্ত মধুপ্লাবিত করিবার জন্য রসিক-শেখরের শ্রীচরণে অনবরত প্রার্থনা করিবে।

> মধুমন্মে নিজ্ঞমণং মধুমন্মে পরায়ণং। বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধু সংদৃশঃ॥

আমার নিকট গমন, অর্থাৎ সন্ধিহিত বিষয়ে প্রবর্তন যেন
মধুময় হয়, আমার দূর গমন, অর্থাৎ দূরস্থ বিষয়ে বিচরণ যেন
মধুময় হয়; আমি যে বাক্য উচ্চারণ করি, তাহাও যেন মধুমর
হয় এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহার
নিকটেও আমি যেন মধু (প্রীতিভাজন) হই। এইরূপ
প্রার্থনা করিতে করিতে মধুময় হইরা যাইবে। জগন্মর যাহাতে

মধ্বর্মী হইতে পার তজ্জ্য যখন যে দিকে যাইবে সেই দিকের জীবকুলকে লক্ষ্য করিয়াই পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিবে—

নন্দস্ক সর্বভ্তানি স্নিগ্রন্থ বিজনেধপি।
বস্তুয়ন্ত সর্বভ্তেষ্ নিরাতকানি সন্ত চ ॥
মা ব্যাধিরস্ত ভ্তানামাধয়োন ভবস্ত চ।
মৈত্রীমশেষ ভ্তানি পুয়ন্ত সকলে জনে॥
যোমেহল্য স্নিগ্রতে তন্তা শিবমস্ত সদা ভূবি।
যক্ত মাং দ্বেষ্টি লোকেহন্মিন্ সোহপি ভন্তাণি পশ্যতু॥

সকল ভূত আনন্দ করুক, বিজনেও ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া থাকুক, সকল ভূতের মঙ্গল হউক, সকলেই নিরাভঙ্ক হউক, কোনও জীবের যেন মানসিক ব্যাধি না হয়, অলেষ জীবসকলের প্রতি পরস্পর মৈত্রী পোষণ করুক, যে আমাকে আজ স্নেহ করে, তাহার পৃথিবীতে সর্বাদা মঙ্গল হউক, আর যে আমাকে ইহলোকে দ্বেষ করে সেও ভ্রেদর্শন করুক—তাহারও মঙ্গল হউক।

এই বাক্যাবলীর বারংবার উচ্চারণে সর্বভ্ত-হিতকল্লে প্রাণ উন্মৃক্ত হইবে। তোমাদিগের আর্গুদেবক-সমিতির জয় জয়কার হইবে; শক্ররও মঙ্গল হউক, কি স্থলর ভাব! যাঁহার চোধ আছে তিনি দেখিতে পান শক্রও আমাদিগের কত উপকারী। দ্বেম, কোধ, অবাধ্যভাদ্বারা সাধারণ লোকের মন বিচলিত করা যায়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও যাঁহার হদয়ে মধু সঞ্চিত হইয়াছে, তিনি ভাহাতে বিচলিত হন না; পরস্ত ভদ্ধারা উপকৃত হন এবং

যাহারা বিরক্তিকর ব্যবহার করে তাহাদিগকে **আশীর্কাদ** করেন।

এক ব্যক্তির একটি নিতান্ত অবাধ্য ভৃত্য ছিল। তিনি যাহা চাহিতেন সে তাহার বিপরীত কার্য্য করিত। তাহার ব্যবহারে গৃহস্থিত সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল, কিন্তু প্রভূর প্রসন্ধ মুখ কখনও মলিন হইল না। এক দিবস কয়েকটি অতিথি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তমধ্যে একজন প্রভূকে বলিলেন যে, এরূপ ভৃত্যুকে বিদায় দেওয়া একান্ত কর্ত্ত্য। তিনি বলিলেন তাহা হইতে পারে না, এ ব্যক্তি আমার বড়ই উপকারী, আমার মনের বলবিধান হইতেছে,—ধৈর্য্য, তিতিক্ষা শিক্ষা হইতেছে। যাহা কিছু উদ্বেজনক, কষ্টজনক, যিনি তাহার দিকে এই ভাবে দৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞান ও প্রেমে ভূষিত হন।

# পবিত্ৰভা

যেমন জ্ঞান ও প্রেমে সমৃদ্ধ হইবে, তেমনি পবিত্রতামণ্ডিত হইয়া স্বকীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবে। শরীর ও মন স্কৃত্ব না হইলে পবিত্র হওয়া যায় না। সিদ্ধকাঠী গ্রাম-নিবাসী শ্রীষ্ক্ত শ্রীনাথ সেন কবিরত্ব মহাশরের রচিত শ্লোকে বড়ই স্থলর ভাবে এই তথ্যটি প্রকাশিত হইয়াছে—

রোগাভিভূতে শরীরে বিপন্নে ক্রোধাদিছ্টে মনসি বিষয়ে।
ন নির্মালং ভাতি তদস্তরাত্মা মেঘারতে ব্যোদ্ধি মথা শশাঙ্কঃ।
রোগাভিভূত বিপন্ন শরীর হইলে ও ক্রোধাদিছ্ট বিষয় মন

হইলে, যেমন মেঘারত আকাশে শশান্ধ পরিষ্ণারক্সপে প্রতিভাত হয় না, তেমনি অন্তরাত্মা পরিষ্ণারক্তপে হাদয়ে প্রকাশ পান না। ইন্দ্রিয় বিক্ষেপ, আধি ও ব্যাধি—উভয়ই অনিষ্টোৎপাদক। স্তরাং শরীর পবিত্র রাখিবার জন্ম ভোগলালসা দূর করিয়া স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সময়ে ও অন্য সময়ে এই মন্ত্র জ্বপ করিবে,

> শং মে পরকৈ গাতায় শমস্তবরায় মে। শং মে চতুর্ভ্যো অক্ষেভ্যঃ শমস্ত তথেমম॥

আমার উদ্ধি স্থ গাতের মঙ্গল হউক; আমার অধঃস্থ গাতের মঙ্গল হউক; আমার ছই হস্ত ও ছই পদ এই চারি অঙ্গের মঙ্গল হউক। আমার সমস্ত শরীরের মঙ্গল হউক, অর্থাৎ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কল্যাণকর হউক। এই আকাজ্মার প্রার্থনা হইবে—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজ্ঞাঃ। স্থিরৈরক্ষৈস্তই বাংসন্তন্ভির্যশেম দেবহিতং যদায়ঃ॥

হে দেবগণ, কর্ণে যেন ভদ্র শব্দই প্রবণ করি ও নয়নে যেন ভদ্র বস্তুই দর্শন করি। অভদ্র সংশ্রব না থাকিলে অঙ্গ স্থির হইবে, শরীর, ইন্দ্রিয় বিক্ষেপশৃষ্ঠ হইবে, ভদ্বারা ভোমাদিণের স্থব করিতে করিতে দেবভোগ্য আয়ু প্রাপ্ত হইব।

এইরূপ চিস্তনে আপনার শরীর শুদ্ধ রাখিলে মনেও প্রাভৃত বল সঞ্চিত হইবে। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ শরীরছারা অধুনা আপনার ভাই, ভারিনী, সহপাঠিগণ ও অক্সাক্ত বালক ও যুবকদিগের এবং বধন বোগ্য হইবে তখন প্রতিবেশী, সমগ্র সমাজের ও দেশে মলিনতা দ্র করিয়া পবিত্রতা সাধনে যত্মবান্ হইবে। এরণ কার্য্য করিতে যে বিল্প উপস্থিত হয় তাহা দ্র করিবার ক্ষমত কর্তা দেন। শুভ কার্য্যে জানিও, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সহায়। এই বিশ্বাসে প্রাণ বোঝাই করিয়া চলিবে।

অভয়ং নঃ করোত্যস্তরীক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে। অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাহত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্ত।

অস্তরীক্ষ আমাদিগকে অভয়দান করুন, এই হ্যালোক ও ভূলোক উভয়ই অভয় দান করুন, পশ্চিম, পূর্বা, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকেই আমাদিগের অভয় হউক। বাস্তবিকই সকল দিক্ হইতে অভয় পাইবে এবং ভয়শৃষ্ম হইয়া অবিরত চেষ্টা করিতে থাকিবে। তাহার ফল অবশ্রস্তাবী, আজ না হউক, কাল, তুমি জীবিত থাকিতে না হউক, চেষ্টা একদিন ফলবতী হইবেই ইহা প্রবস্ত্য—ইহা প্রব

আজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার কথা কহিতে কহিছে বজমোহন বিদ্যালয়ের কোন কোন ভাগ্যধর ভূতপূর্ব ছাত্রে মুখমণ্ডল মনে পড়ায় আমার আনন্দ হইতেছে। তাহাদিগে মধ্যুতিসহ এই উৎসব উপলক্ষে তোমাদিগকে যে অমুরো করিলাম, তাহা পালন করিয়া তোমরা খেতসরোজের ভা স্থমাসম্পন্ন ও লোকানন্দকর হও, তেমনি শুল্লীপ্রিশাল তেমনি সুরভিময়, তেমনি মকরন্দপূর্ণ হও। ভোমাদিগে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর উদ্দেশে বলিতেছি—

শিবে তেন্তাম দ্যাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ো।

ছ্যালোক ও ভূলোক সন্তাপহীন ও শ্রীযুক্ত হইয়া তোমার
কল্যাণপ্রদ হউক।

শুভান্থ্যায়ী শ্রীঅধিনীকুমার দত্ত

অধিনীকুমারের অশুভম প্রিয় শিশু কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল বাবু গুণদাচরণ সেন মহাশয় কলিকাতার 'রামমোহন লাইবেরী'তে এক শৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মোহন বিদ্যালয়ে তখন যে ছইটি টিনের ঘর ছিল তাহার একটি ঘরের নির্জ্জনকক্ষে অখিনীকুমারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল। সেই অবধি প্রত্যেক দিন স্কুল কলেজের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া খাইয়াই মোহাবিষ্টের মত তাঁহার গৃহে সেই ভক্তপোষ-খানার উপর ভাঁহার পিঠের কাছে গিয়া বসিতাম। তিনি হয়ত কিছু পড়িতেন, না হয় কোন সংপ্রসঙ্গ করিতেন, আর আমরা ছেলের দল অভিভূত হইয়া শুনিতাম। তিনি কখন ক্থন আমাদিগকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা নৌকায় সহরের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। নুন, লঙ্কার সহিত চাল্তা মাখিয়া খাওয়া তাঁহার তথনকার সথ ছিল। মুড়ি প্রায়ই সঙ্গে থাকিত বা সংগ্রহ করিয়া লইভাম। সেই বনজঙ্গলে আমাদের মন্ড ভিনিও ছুটাছুটি করিতেন। রাত্রিতে কোন কোন দিন জাঁহার কাছেই থাকিতাম।

"শিশু ভাবিয়া তাঁহাকে আলিজন করিয়াছি, ভিনি

ভালবাসিয়া প্রাণের কথা আলায় করিয়া লইতেন, অথচ কোন অসক্ত কাজ করিলে তাঁহার ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিত। যখন যে অপরাধ করিয়াছি চোখের জলে ধুইয়া মুছিয়া আবার কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এমন কোনও হৃদার্য্য কেহ কখনও করিতে পারে নাই যাহা দ্বারা তাঁহার ভালবাসা হইতে মুহুর্ত্তের জ্বন্তুও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রেমে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। বয়স, জাতি, পদ, সাধু, পাপী নির্বিশেষে তিনি সকলকে এই প্রেমমধু বর্ষণ করিয়াছেন। বাল্যের প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়নাথ, ভুবনেশ্বর ও ত্রিগুণাচরণ সম্বন্ধে কথা কহিন্তে কহিতে বৃদ্ধ বয়দেও তাঁহার কণ্ঠ আড়ষ্ট হইয়া আসিত। পঁচিশ বংসর ব্যুসে যখন তিনি বরিশালে ওকালতি করিতে আসিলেন তখন ওলাউঠা ও বদস্ত রোগীর শুশ্রাষায়, আর তারপর ওকালতি ছাড়িয়া বরিশালের যুবক, প্রৌড় ও বৃদ্ধ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে তিনি অপশ্লিমেয় প্রেমের লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই ভাবিতাম, তিনি আমাকে বেশী ভালবাসেন, অপরকে আদর করিছে দেখিলে আমার মনে তো অনেক সময় হিংসা হইত।

"ছেলেদের দমিতে দেখিলে বলিতেন, তোরা যে সিংহশাবক, শেরাল কুকুরের বাচ্চার মত কেউ মেউ করিস্ কেন '
তেজের বিকাশ দেখিলে প্রফুল্ল হইতেন, বলিতেন—গর্হিত্
কিছু করিলেও ভীরুর মত করিও না। বীরের মত নির্ভীব
ভাবে কর। যাই কর পুরুষ হও।"

অখিনীকুমারের অক্সভম প্রিয় ছাত্র ধর্মপ্রাণ দেশসেবক ৺ললিভমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"এামে যখন মাইনর স্কুলে পড়িতাম তথনই অশ্বিনীকুমারের স্থনাম শুনিতে পাই। অল্পবয়স্ক যুবা, চশ্মা চক্ষে, খুব বিদ্বান্, এম. এ. পাশ। তংকালে বরিশাল জিলায় এম, এ পাশ লোক বড় ছিল না। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব থুব মিষ্ট, তিনি চরিত্রবান, ধার্মিক ও দেশহিতৈষী। ১৮৮৪ অব্দে যখন মাইনর পাশ করিয়া বরিশালে পড়িতে আসিলাম তথন অধিনীকুমার উকিল। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দূর হইতে লোকে দেখাইয়া, मिछ, औ अधिनी वावृ। **औ** वश्मत २१७ **कृ**न बक्रासाइन বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি সেই দিনই গভর্নমণ্ট স্কুল ড্যাগ করিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। শিক্ষকগণ খুব আদরয়ত্ব করিতে লাগিলেন। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ শিক্ষকদের ও অখিনী বাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের জীবনের আদর্শ উন্নত হইতে লাগিল। এই বংসরই व्यानात्मत्र कृलीत्रमणी सूकृतमणि ७ ७ एराव् नाटश्टतत मामला লইয়া দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বরিশালে अधिनीक्मात, कालीत्माहन, मत्नातक्षन প্রভৃতি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। আমরা সেই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতাম। তথন হইতেই দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা, জাতীয় জীবনগঠনের আকাজ্ঞা আমাদের প্রাণে জাগরিত হইয়াছিল। তথনও অধিনীবাব্র সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল

না। আমার সমপাঠী অনেকে ভাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল। আমার ইচ্ছা করিয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্র হইলে তিনি নিজেই আদর করিবেন। ক্রমে তাঁহার সাথে আলাপ হইল। তিনি আদর করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চরণতলে বসিয়া সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম। তিনি তথনও ওকালতি করিতেন। এই সময়ে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতেন. আমরা সে সকল মুখস্থ করিতাম। ক্রমে তাঁহার বাসায় যাওয়া আরম্ভ করিলাম। তিনি আদর করিতেন, তাঁহার এই আদরের প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র রকমের। কিল, চড়, লাথি মারিয়া তিনি আদর দেখাইতেন, ইহা আমাদের খুব ভাল লাগিত। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে বকুতা করিতেন, নিয়মিত মক্ত উপাসনাতে যাইতেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম না। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন পূজার পরে বরিশালে আসিয়া দেখি বাসাতে রান্নার বন্দোবস্ত নাই। অশ্বিনীবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইলাম। তখন তিনি প্রতোক রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রসমাঞ্জে বক্তৃতা করিতেন। 'জলের মধ্যে আগুন,' 'সরকারে খাব' এইরূপ সব অন্তুত বিষয়ে বক্তৃতা হইত। বক্তৃতা শুনিবার জন্ম অত্যস্ত ইচ্ছা হইড, গোপনে যাইতাম, কারণ বাবা কিংবা অফ্ত কোন অভিভাবক জানিতে পারিলে রাগ করিবেন। একদিন যাইয়া দেখি, বক্তুতা আরম্ভ হইয়াছে।

মন্দির লোকে পূর্ণ; আমি কোন রকমে পশ্চাভের বেঞ্চে স্থান করিয়া লইলাম। অশ্বিনীবাবু এক একটি কথা কহিতেছেন, আর থামিতেছেন, হঠাৎ তিনি পডিয়া গেলেন। আর "কবে সহজে মা বলে জুড়াব প্রাণ" এই গান আরম্ভ হইল। বক্তৃতা আর হইল না। দশটা পর্যান্ত গান চলিল। কি উদ্দীপনা, কি বিভোর ভাব! অখিনীবাবু সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। সেই দিন প্রথম হইতেই ঐভাব হইয়াছিল। আমার হুঃখ হইল, আগে কেন আসিলাম না, তদবধি সকালে উপাসনার পূর্বের্ব মন্দিরে যাইতাম। সে সময়ে বরিশালে যেন নৃতন ভাবের নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল। জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের বাডীতে প্রত্যহ কীর্ত্তন হইত। অধিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন, মনোমোহন, গোরাচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্র, দারকানাথ, মথুরানাথ প্রভৃতি বহু-লোক সমবেত হইয়া গভীর রজনী পর্যাস্ত কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন।

এদিকে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের কার্য্যেও উৎসাহী ছিলেন।
ছাত্রগণের মধ্যে নীতি, ধর্ম ও অদেশপ্রীতির ভাব জাগরিত
করিবার জন্ম তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে
বরিশালে ফ্লোটিলা কোম্পানী ও কার্মাকুর কোম্পানীর
ষ্টীমারের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। লোকে যাহাতে ঠাকুর
কোম্পানীর ষ্টীমারে খুলনা যায় আমরা সেই চেষ্টা করিতাম।
'স্বদেশী' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল। আমরা

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ কাগজ বিক্রয় করিতাম। আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ যাহাতে নীতিপরায়ণ, স্বদেশভক্ত ও ধর্মশীল হয় তজ্জা অধিনীবাব ও শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ন ছিল। তথ্ন ব্রজমোহন স্কুলের স্থনাম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৮৮ অবদ আমরা এন্ট্রাল পরীক্ষা দেই। সেইবারে বৃত্তিতে গভর্ণমেন্ট স্কুলকে হারাইয়া আমরা গৌরব অমুভব করিয়াছিলান। অধিনীবাব, বরদাপ্রসন্ম রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ রোগীর সেবা, ছঃখীর ছঃখ দ্রীকরণ কার্য়ে নিষ্কু ছিলেন। নিরাশ্রয় রোগীর থবর পাইলেই ইহারা সেবা করিতে যাইতেন। আমরাও পালাক্রমে সেবা করিতে যাইতাম। বরিশাল সহর যেন আমাদের হইয়া গেল। আমরা জলপানির খরচ কমাইয়া ঐ টাকা গরীব ছঃখীকে দানকরিতাম।"

অশ্বিনীকুমারের পরম স্নেহাম্পদ ছাত্র স্বন্মখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্. এ. মহাক্তম তাঁহার 'গুরুদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম আমার শৈশবে, তখন আফি
মাদারীপুর স্কুলে পড়ি। ছুটির পর মাদারীপুরে ফিরিডেছিলাফ শোলক হইতে মাদারীপুর ফিরিয়া যাইবার পথে গৌরনর্দ হইয়া যাইতে হয়। গৌরনদীতে তখন District Board ি Local Boardএর election হইতেছিল। বহু লোকে সমাগম, তিনি সবেমাত্র আসিয়া পোঁছিয়াছেন। তিনি নৌব হইতে তীরে উঠিতেছিলেন, দ্র হইতে কে দেখাইয়া দিব "এ অধিনীবাবৃ।" দেখিলাম এক মহাপুরুষ ধপ্ধপে থান ধৃতি পরা, গায়ে তাঁর সেই দেশ-বিশ্রুত জ্যাকেট্ আজিনের পিরাণ, তার উপরে ঢাকাই উড়ানি যেমন করিয়া (শীতকালের মত সর্বাঙ্গে জড়াইয়া) তিনি পরিতেন তেমনি, চোখে সোণার চশ্মা, মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, প্রতিভামন্তিত বিস্তৃত ললাট, সর্বাঙ্গ দিয়া যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির, হইতেছে, মুখ্জীতে মাধ্র্য্য ও গান্তীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ; দেখিলে মুনির মন হরণ করে।

তারপর দেখিয়াছিলাম যখন Entrance পরীক্ষা দিতে
মাদারীপুর হইতে বরিশাল আসিয়াছিলাম। তখন পরীক্ষাস্থে
সমস্ত পরীক্ষার্থীদিগকে অভিনন্দন দেওয়া হইত। তাহাতে
আরুত্তি, ক্ষুদ্র অভিনয় এবং নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিত। অশ্বিনীকুমার সেই ছাত্রসন্মিলনী
অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁর কলেজের প্রতিদ্বন্থী নিন্দকগণ
বলিত, "ইহা অশ্বিনী দন্তের ছেলে ভাগাইবার কল!" অর্থাৎ
এ সভায় তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া
পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে যাহারা কলেজে পড়িবে তাহারা তাঁহারি
কলেজে আসিয়া ভর্তি হইবে, এই মত্লবে অশ্বিনী দন্ত এই
সকল ফিকির করিতেন। কথাটা আদবে মিধ্যা হইলেও,
অনেকের সম্বন্ধে, অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে, সত্য হইয়াছিল।
শুক্লদেব সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Entrance পাশ
করিয়া, বরিশালে ছুইটি কলেজ এবং অক্স নানাবিধ শ্ববিধা

থাকিলেও, মফংস্বলের ছোট্ট সহরে, পচা কলেজে পড়িব ন রাজধানীর নামজাদা কোনও কলেজে পড়িব, স্থির করিয়া ছিলাম। সকল উল্টিয়া গেল। পিতাঠাকুর তখন জীবিং ছিলেন, আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম বরিশালেই পড়িব তাঁহার অনেক অন্থরোধ ও যুক্তি যাহা পারিয়াছিল না, হঠাং কোন্ যাত্বলে তাহা ঘটিল, তাঁহার বৃঝিতে বাকী রহিল না, যদিও তাঁহার অনেক জেরাতেও আমি তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলাম না।

First Arts পাশ করিয়া Medical Collegeএ যাইব ছিল। যে রাত্রি প্রভাতে কলিকাতা রওয়ানা হইব তাহার সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইতে গেলাম। Medical Collegeএ পড়িব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ত ভাবিয়াছিলাম, আশা করিয়াছিলাম, তুমি general lineএ থাকিবে, B. A., M. A. পাশ করিয়া ক্রিক্ষক হইতে, দেশের কাজ করিবে।" বাড়ী আসিয়া আমার অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলাম (পিতৃদেব তখন পরলোকগত হইয়াছেন), "আমি Medical Collegeএ পড়িব না—Arts পড়িব।" ইহা আন্ধ গুরুভক্তি কিনা বলিতে পারি না। তবে ইহা আমাদিগের মধ্যে বিরল ছিল না।

আর একটি দিনের কথা মনে হইতেছে, তাঁহার সহিত্ নৌকাযোগে বরিশালের নদী ও খালসমূহে বেড়াইতে গিয়া-ছিলাম। কলেজের সেই Excursion নহে, তিনি নিজে মাঝে মাঝে এরূপ নৌজনণে বাহির হইতেন। সেদিন নৌকা-বিহারে দেবার সঙ্গী আমিই মাত্র ছিলাম। গ্রীম্মকাল, কালবৈশাখীর ভীষণ ঝড়জল হইয়া গিয়াছে, আমরা প্রকাণ্ড নদীর ধারে এক ক্ষুত্র থালের মুখে আশ্রয় লইয়াছি, সম্মুখে বিস্তৃত নদীবক্ষ, ঝড়ের পর স্তর্ক গান্ডীর্যো সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেব হঠাৎ কালবৈশাখীর নিবিড় কালো মেঘের আড়াল হইতে পশ্চিমাকাশে অন্তগামী সূর্য্য চক্ষু ঝলসিয়া ফুটিয়া উঠিল। আমরা বোটের ছাদে বসিয়াছিলাম। শুরুদেব পশ্চিমদিকে চাহিয়াছিলেন; আবেগপূর্ণকণ্ঠে উচ্চৈঃম্বরে স্বর করিয়া মৃশুকোপনিষৎ হইতে আর্ত্তি করিতে লাগিলেন—"ন তত্র সূর্য্যা ভাতি ন চক্রভারকং নেমা বিত্যুতো ভান্তি ক্রোহ্যমগ্নিঃ। তমেব ভান্তমমুভাতি সর্ববং তম্ম ভানাসর্বমিদং বিভাতি।"

সে দৃশ্য আজও আমার চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার বিহ্বল ভাব, তাঁহার চক্ষের দৃষ্টিহীন চাহনি স্মরণ করিয়া আজও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। এই-ই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, ললিতমোহন দাস ও নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা অসংশয়ে ব্ঝিতে পারি যে, বরিশাল ব্রদ্ধমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এবং ভাঁহার বিদ্যালয়ের স্থযোগ্য শিক্ষকগণ ছাত্রদের চরিত্রগঠনে অসামান্থ প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় সর্বব্রই

সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এক বাক্যে ইহা শীকার করিতেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেমন কর্ম্বব্যপরায়ণ, ষেমন কর্ম্মকুশল, অপর সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণতঃ তেমন নহে। অনেক রাজকর্মচারী তথন আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ব্রজমোইন বিদ্যালয়ের তদানীস্তন ছাত্রদের নীতিপরায়ণতার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, তথন বাৎসরিক কিংবা বাছনি প্রীক্ষার সময় প্রীক্ষাগৃহে পাহারার দরকার হইত না। শিক্ষক্রগণ ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রগণও সেই বিশ্বস্ততা রক্ষা করিত। একে অস্থের কাগজ দেখিয়া কিছু লিখিয়াছে এমন অভিযোগ তখন শুনা যাইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরিদর্শনে যাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, এক প্রশস্ত হলে শত শত ছাত্র পরীক্ষার উত্তর লিখিতেছে, কোন অধ্যাপক সেখানে নাই, কিন্তু একজনও অপরের লিখিত উত্তর দেখিতেছে না। ইহাতে তিনি বিশ্বয় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রলোকগ্ড এক যুবকের বৃদ্ধিমতা ও সর্লতার কথা মনে পড়িতেছে। ছাত্রটির নাম শিশির, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরকান্ত সেন মহাশয় বরিশালে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ৮ এই ছাত্রটি যখন কোন বার্ষিক কিংবা বাছনি পরীক্ষা দিতে-ছিলেন তখন একদিন সকাল বেলায় উাহার হাতে বিকাল

বেলাকার একখানি প্রশ্নপত্র পড়িল। ডিনি ঐ প্রশ্নপত্র লাইয়া তৎক্ষণাৎ অধিনীকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়া বিষয়টি জানাইলেন। অধিনীকুমার বালকটির স্থবিবেচনায় এবং সততায় সস্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা হলে গমন করিয়া ভদস্ত করিয়া জানিলেন যে, অপর সকল ছাত্রই ঠিক প্রশ্নপত্র পাইয়াছে। তথন বিকাল বেলায় ঐ বালকটিকে ন্তন এক প্রশ্নপত্র দেওয়া হইল। বালকটির সততায় পরীক্ষায় কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে নাই। এই ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু এইরূপ সততা হল্ল ভ কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অধিনীকুমার তাহার ছাত্রদের মনে এইরূপ নীতিজ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার নেতৃথাধীনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধান্থল হইতে পারিয়াছিল।

ছাত্রদের প্রভি অশ্বিনীকুমারের প্রভাব
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অশ্বিনীকুমার একাধারে ছাত্রদের
মুহাদ্ ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার এমন অনেক অমুরাগী শিয়
ছিলেন যাহারা তাঁহার আদেশে অসাধ্যসাধন করিতে
পারিতেন। অনেক ছাত্র ক্ষুত্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি কার্য্য করিবার
সময়ে তাঁহার অমুমতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ
এক ছাত্র একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে চলিয়া যাইবার পর
অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্তার, এখন আমি কি
করিব ?" অশ্বিনীকুমার ঈষৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন—"কেন,
আমার আদেশ নিয়ে কি তোকে সব কাজ করতে হবে ?"

ছাত্রটি বলিলেন,—"হাঁ।"
অধিনীকুমার বলিলেন,—"তবে যা, ঐ গাছে ওঠ্গে।"
ছাত্রটি তাহাই করিল।

অশ্বিনীকুমার রাত্রিকালে আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় তৃই ঘটিকার সময়ে জলপাত্র হস্তে তিনি বাহির হইয়াছেন, তথন জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী গাছের উপর কে একজন বসিয়া রহিয়াছে। "কে ওখানে, কে ওখানে" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই ছাত্রটি তখন বলিলেন,—"স্তর, আমি।"

প্রশ্ন করিলেন—"তুই এখানে এমনভাবে এ সময়ে কেন আছিস ?"

উত্তর হইল—''আপনি যে আমায় গাছে উঠ্তে বলেছিলেন।" তিনি ছাত্রটিকে সম্নেহ তিরস্কারে তাজার নির্ব্ধুদ্বিতা ব্ঝাইয়া দিলেন। এই ছাত্রটি এখন একজন শব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল।

ব্রজমোহন কলেজের এক মেধাবী ছাত্র একদিন গোপনে অধিনীকুমারের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—"শুর, আমি পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছি, পরীক্ষা দিলে হয়তো পাশও হইব, কিন্তু আমার এখন পর্যান্ত কোন বিষয়েই 'ব্যুৎপত্তি' হয় নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি আগামী বংসরে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিই।"

অধিনীকুমার তাঁহার এই মেধাবী ছাত্রের যোগ্যতা উত্তম-রূপে জানিতেন, তিনি তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"যা, তোর ব্যুৎপত্তির দরকার হইবে না। এই বছরই তোকে পরীক্ষা দিতে হইবে।"

ছাত্রটি আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন। এখন ইনি কোন এক কলেন্দ্রে দক্ষতার সহিত ভাইস্-প্রিন্সিপালের কার্য্য করিতেহেন।

## রাজকর্মচারীদের রোষ

প্রায় বিশ বংসর কাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের কার্য্য
এমন স্কুচারুরপে চলিয়াছিল যে বিদ্যালয়ের স্থান সর্ব্ব
প্রচারিত হইয়াছিল। এই বঙ্গ-বিখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত
ছাত্রগণ সত্যবাদী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু হইত ইহা প্রায়
সকলেই স্বীকার করিতেন। বেল্ সাহেব যখন সেটেল্মেন্ট্
বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন তখন তিনি ব্রজমোহন বিভালয়ের
বহু ছাত্রকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বারংবার পত্রে
অধিনীকুমারের নিকট ঐ সকল কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও
কর্মকুশলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পরে অকস্মাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। এতদিন তাহাদের চক্ষে যে বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী, শিক্ষা ও শিষ্টতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল, এক্ষণে উহার সমস্তই বিরূপ হইয়া গেল। লাট্ ফুলার সাহেবের অধীন সরকারী কর্মচারীরা এই সময়ে মনে করিতেন, ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি আন্দোলনের এক গুর্ভেন্য হুর্গ। স্থতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে তথন এই বিদ্যালয়টিকে নির্যাতিত করিবার কোন চেষ্টারই ক্রটী হইল না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গভর্ণমেন্ট সহসা ব্রন্ধমোহন বিদ্যালারের উপর ক্ষেপিয়া উঠিলেন কেন ? ইহার কারণ এই যে, এই সময়ে অধিনীকুমার কেবল বরিশাল সহরের ছাত্রদলের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেন তাহা নহে, তিনি সমগ্র বরিশাল জিলাবাসী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমগুলীর হৃদয়িংহাসনের রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত জিলার লোক উঠিত বসিত্রন অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচক্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুত শরংকুমার রায়, শ্রীযুত শ্রীশচক্র দাস প্রভৃতি শিক্ষকগণ দেশসেবায় অধিনীকুমারের প্রধান সহায় ছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে রিজ্লী সাহেব এই সার্কুলার প্রচার করেন—'ছাত্রেরা রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান করিতে, বক্তৃতা করিতে, রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারিবে না।" বজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্ব্বতোভাবে উক্ত আদেশ মানিত না। বি. এ. পরীক্ষা প্রদানের পরে বজমোহন কলেজের অক্সতম ছাত্র প্রীযুত স্থরেন্দ্রনাথ বস্থ একটি বক্তৃতায় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট তথন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে এক পঞ্জোনাইলেন—"ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ রিজ্জী সাকুলারের সকল সর্ত্ত মানিয়া চলিতে, আমরা আপনাদের নিকট

এই প্রতিশ্রুতি পাইতে চাহি, যদি উক্ত সার্কুলারের কোন সর্ব্ত লঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইবার উপযোগী ছাত্রগণকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।"

কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যক্ষ মহাশয় উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন না। ১৯০৭ অলে ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় একটি ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যথাকালে তাহার নাম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় দেখা গেল না। অধ্যক্ষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া এই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন যে, এক বংসর পূর্ব্বেই গভর্গমেন্ট জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, রিজ্লী সাকুলার না মানিলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইলেও উহা পাইবে না।

পর বংসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন। ইহার পর ইনি ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও সর্বপ্রথম হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৯১১ অব্দ পর্যাস্ত প্রত্যেক বংসরেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন-না-কোন ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইত কিন্তু বৃত্তি পাইত না। কেবল ইহা নহে, তথন এইরূপ এক গোপনীয় সরকারী আদেশও ছিল যে, যাহারা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগকে সরকারী

কোন চাকুরী দেওয়া হইবে না। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশ্রের
সহিত ঐ সময়ে ঢাকায় এক রাজকর্ম্মচারীর সাক্ষাৎমতে এই
বিষয়ের আলোচনাও হইয়াছিল। উক্ত কর্মচারী অধ্যক্ষ
মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন—এমন কোন কোন কলেজ আছে
যেখান হইতে ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সরকারী
চাকুরী লাভের বিশেষ যোগ্য বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু
আপনার কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের
রাজকার্যপ্রাপ্তির পক্ষে অযোগ্যতা। যাহা হউক, ১৯১১ অব্দে
সরকারী সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রজমোহন কলেজের
নবপর্য্যায়ের স্ত্রপাত হয় তখন হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের
বৃত্তি ও রাজকার্য্য লাভের পক্ষে আর কোন বাধা বহিল না।

কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর দিয়া যে প্রতিকৃল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল। ১৯০৬ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন বিধি প্রবর্তিত হয়, তদমুসারে বঙ্গের স্কুল ও কলেজগুলির পরিদর্শন আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথমে প্রেসিডেলি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ৺হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়দ্বয় ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টে পরিদর্শক্ষয় বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতাক্তলির বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ঢাকা

বিভাগের স্কুলসম্হের সহকারী ইন্স্পেক্টর ডাক্তার পি. চাটার্জি
(পূর্ণানন্দ চট্টোপ।ধ্যায় ) ব্রজমোহন স্কুল পরিদর্শন করিয়া
বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উপস্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের কর্তৃপক্ষ সমীপে অভিযোগগুলির কৈফিয়ত
চাহিলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সহিত জ্ঞানাইলেন যে,
আরোপিত অভিযোগগুলির অধিকাংশই মিথ্যা। তথন বিশ্ববিদ্যালয় এক সমস্থায় পতিত হইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন
করেন। পরলোকগত মাননীয় বিচারপতি স্থার গুরুদাস
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত
হইলেন।

এই তদন্ত কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯০৮ অবদ ডাক্তার পি. কে. রায় কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ম্যাজিট্রেট্ সাহেব তাঁহার হল্তে তদন্তের জন্ম সহকারী গোয়েন্দাবিভাগের প্রদন্ত এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায় মহাশয় উক্ত রিপোর্ট গোপনে অধিনীকুমারকে দেখাইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তখন অধিনীকুমারের নিকট কোন অভিযোগের কৈফিয়ত চাহেন নাই। ইহার কয়েকমাস পরে এই সম্পর্কে জেমস্ সাহেব ও অধ্যাপক কানিংহাম্ সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের নিন্দা করা দ্রে থাকুক, বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট প্রদান করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, ত্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে

অভিযোগের কারণ কি ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্ত विमानरात ছাত্রগণ রিজ্লী সার্কুলার ভঙ্গ করিয়া রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিত, আবশ্যক মতে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিত, বিলাতী দ্রব্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্যপ্রচলনে সহায়তা করিত। তাহাদের এই সকল কার্য্য রিজ্লী সাহেবের সার্ক্লারের বিরোধী হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মন্তুর্যোচিত ছিল। সহকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা ব্রস্কমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও কতিপয় শিক্ষকের বদেশ-সেবামূলক এই সকল কার্য্য অবৈধ বলিয়া মনে করিত। সমঞ বরিশাল জিলায় স্বদেশী আন্দোলন যে অসামান্ত সাফল্যলাভ করিয়াছিল ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের একনিষ্ঠ স্বদেশদেবাই উহার মূলীভূত কারণ। তারপর ইহাও সত্য যে, এই मक्रमासूक्षीत मठीमाज्य हाडीशाधाय, ब्रह्मनीकान्छ छह, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রজ্ঞানানন্দ), ভবরঞ্জন মজুমদার, গ্রীশচন্দ্র দাস, শরংকুমার রায়, রামচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাঁহার সহায় ছিলেন। এই সকল শিক্ষক ও ছাত্রকর্মীদের আজ্ঞামুবর্ত্তিতা, কর্মকুশলতা ও সদেশ-প্রীতিই আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ও সফল করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্ববঙ্গ গভর্ণমেন্ট ছাত্রদের বৃত্তি ও সরকারী চাকুরী প্রাণ্ডি বন্ধ করিয়া দিয়াও উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। এই প্রতিকৃপতার প্রবল ঝটিকার মধ্যেও অখিনীকুমার শৈলশিখরের মত অটল রহিলেন। তখন

এই বিদ্যালয়ের মঞ্জী ( Affiliation ) কাড়িয়া লইবার চেষ্টা চলিতে मां शिन । পূर्ववक शंखर्गामधे छेक छेत्मरण विश्वविদ্যानय ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষাসচিবসমীপে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। শুনা যায়, পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব বড়লাট লর্ড মিন্টো অমুমোদন করিতে পারেন নাই। এদিকে তথন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন মহাতেজ্ঞস্বী পুরুষদিংহ স্থার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি অশ্বিনীকুমারকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রঙ্গমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা সম্বন্ধেও তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। এইজ্ফুই তিনি মাননীয় বিচারপতি স্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া স্থার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ধ সিংহ (লর্ড সিংহ) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে উহার সভ্য নিযুক্ত করিলেন। স্থার আণ্ডতোষ বিনা বিচারে কিরাপে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়কে দণ্ডিত করিবেন ?

ব্রজমোহন বিদ্যালয় যথন এইরূপ প্রতিকৃল অবস্থার মধ্যে নিপতিত, তথন ১৯০৮ অন্দের ডিসেম্বর মাদে এই বিদ্যালয়ের প্রাণত্ত্ব্য প্রতিষ্ঠাতা অম্বিনীকুমার এবং তাঁহার পরম প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নির্বাসিত হইলেন। এই সময়ে এই স্ম্বিধ্যাত বিদ্যালয়টি যেন কাগুারীবিহীন তরণীর স্থায় তর্মায়িত নদীবক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। যিনি হিম্পিরির

মত অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিকৃল ঝটিকার প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করিতেন, সেই পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমার যখন কারারুদ্ধ হইলেন তথনই প্রকৃতপক্ষে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছর্দিন আরম্ভ হইল। কলেজ টিকিবে কিনা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মনে এই ছুর্ভাবনার উদয় হইল। ছাত্রদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহারা কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কলেজ উঠিয়া যাইবে, এখন আমাদের অশ্ব কলেজে যাইয়া ভত্তি হওয়া আবশ্যক।

এই সময় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন নির্ভীক জ্ঞানবীর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়। তিনি দৃঢ়কঠে ছাত্রদিগকৈ জানাইয়া দিলেন—"তোমরা চঞ্চল হইও না, স্থিরচিত্তে পড়াশুনা কর, ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কিছুতেই উঠিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি স্থাপন করিয়া আমি প্রথম যৌবনে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতাম, দরকার হইলে এই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে আবার দশ টাকা বেতনে কার্য্য করিব।" তেজস্বী অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ছাত্রদের চিত্তাঞ্চল্য তিরোহিত হইল। তাঁহার তেজস্বিতায় সেই ফ্রিনিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষা পাইল।

অতঃপর ১৯০৯ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কলেঞ্চের অধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল সেই সমস্ত, গোয়েন্দাদের রিপোর্টের নকল এবং অপর সর্বপ্রকার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্ববিচ্চালয় উক্ত সমস্ত অভিযোগের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কিন্তু অভিযোগগুলির কৈফিয়ৎ প্রদান করা অসম্ভব বিবেচিত হইল, কেননা উপস্থাপিত অভিযোগ-গুলির অধিকাংশ নির্কাসিত অধিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র এবং কারাক্ষত্ব ভবরঞ্জন মজুমদার এই তিনজনের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিচ্চালয় যদি এইরপ আদেশ করেন যে, উক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অভিযোগ-গুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া হউক, তাহা হইলে তিনি সেইরপ কৈফিয়ৎ পাঠাইতে পারেন। বিশ্ববিচ্চালয়ের কর্তৃপক্ষ অগত্যা উহাতেই সম্মত হইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় যথাকালে রিপোর্ট পাঠাইলেন, তৎসঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, ছাত্রদিগকে রাজনীতি আলোচনা হইতে তিনি যথাসম্ভব দ্রে রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষ ভায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ববৃদ্ধ গবর্ণমেন্টকে জানাইলেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলি সপ্রমাণিত করিবার জন্ম উক্ত গবর্ণমেন্টকে তদস্ত কমিটির সম্মুখে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে এবং নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ অখিনীকুমার, সতীশচন্দ্র ও ভবরঞ্জন যাহাতে যথারীতি আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাছল্য পূর্ববৃদ্ধ ও আসাম গবর্ণমেন্ট উক্ত ভূইয়ের কোন প্রস্তাবেই সম্মৃত হন নাই বলিয়া তদস্ত কমিটির কোন অধিবেশনই হইতে পারে নাই।

সুদীর্ঘ চৌদ্দমাসকাল নির্ব্বাসনে থাকিয়া অধিনীকুমার যখন ব্রিশালে ফিরিয়া আসিলেন তথন তাঁহার বড় সাধের বিদ্যালয়টির জীবন-মরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিলে সরকারী চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা নাই, বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইলেও বৃত্তি পাওয়া যাইবে না ইত্যাদি কারণে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে তিন চারিটির বেশী ছাত্র হইত না। প্রথম ও দিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রের অভাব ছিল না। দরিজ্ঞতা হেতু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন দাবী পুরণৈ অসমর্থ হইয়া ইন্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন দাবী অমুসারে কলেজ চালাইতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এই সময়ে কলেজ তুলিয়া দেওয়া, বি. এ. ক্লাস তুলিয়া দিয়া কলেজটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল।

· ১৯১০ অব্দের শেষ ভাগে এবং ১৯১১ অব্দের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার ষ্ট্রং সাহেবের মধ্যবর্ত্তিভায় অশ্বিনীকুমারের সহিত কলেজে সরকারী সাহায্য প্রদানের কথা চালাইতেছিলেন। অভঃপর পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের তদানীস্কন চিফ্ সেক্রেটারী মি: এইচ্ লিমেন্থরিয়ার অশ্বিনীকুমারের সহিত এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্ম বরিশালে আগমন করেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এইরূপ



ব্ৰজমোহন স্ক



ব্ৰজমোহন কলেজ

প্রস্তাব করা হইল, ব্রজমোহন কলেজে মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে, কলেজের গৃহনির্মাণের ব্যয় গবর্ণমেন্ট দিবেন কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত শুহ, অধ্যাপক সভীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুলের শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রীশচন্দ্র দাস এবং রামচন্দ্র দাশগুপ্ত এই পাঁচজনকে কর্মচ্যুত করিতে হইবে।

এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অখিনীকুমারের পক্ষে কতদ্র রেশকর তাহা সহজেই অন্ধমান করা যাইতে পারে। তিনি ইহার বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিলেন। অবশেষে তিনি গবর্ণ-মেণ্টকে এই সর্প্রে করাইলেন যে, বান্ধবসমিতি, দরিজ্ঞবান্ধবসমিতি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করা হইবে; রিজ্লী সাকুলার মানিয়া চলিলে অধ্যক্ষ রজনী বাবু ও অধ্যাপক সতীশ বাবু অক্যত্র কার্য্য করিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট উহাতে বাধা দিবেন না, এবং ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব কলেজ কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। এই সকল কথাবার্তা স্থির হইবার পরে ১৯১১ অলের জুন মাস হইতে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত হইয়াছে। কুল পূর্ববং স্বভাধিকারীদিগের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে রহিয়াছে।

সহরের পশ্চিমদিকে কাশীপুর গ্রামে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে কলেজের নৃতন বাটী নির্দ্মিত হইয়াছে। নৃতন ব্যবস্থাস্থুসারে কলেজ একটি ট্রাষ্ট কমিটির হাতে অর্পিত হইয়াছে। গ্রগার জন সভাসহ কমিটি গঠিত হইবে, তম্মধ্যে স্বত্থাধিকারিগণের তরক ইইতে তিন জন প্রতিনিধি, সরকার পক্ষ হইতে তিন জন, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি তিন জন, অধ্যাপকদের এক জন এবং কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়। কমিটির সভাপতি সভ্যগণ দারা নির্বাচিত হইবেন।

কলেজের নৃতন বন্দোবস্ত হইলে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত ও
সতীশচন্ত্রের বিদারের পর অধিনীকুমার উপযুক্ত অধ্যক্ষের খোঁজ
করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বর্গীয় নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়
মহাশয়কে বাছিয়া লইলেন। নৃত্যবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী
ছাত্র, তখন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট্ ছিলেন। অধিনীকুমারের
আহ্বানে নৃত্যবাবু ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়া ২৮ বংসর বয়সে
বজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অধিনীকুমার
স্কুলবিভাগ স্বর্গীয় জগদীশ বাবুর তন্ত্বাবধানে এবং কলেজ নৃত্য
বাবুর হস্তে নাস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নৃত্যবাবু স্থদীর্ঘ বার বংসর অধ্যক্ষতার কাষ্ণ করেন। গত ১৬ই মার্চচ ১৯০৬ সনে চিরকুমার, স্বাধীনচিত্ত নৃত্যলাল কলিকাতাতে হঠাৎ পরলোকগমন করেন। কিছুকাল পর ১৯২৪ সনে ঘটনাক্রমে গবর্গমেন্ট কর্তৃক লাঞ্ছিত ও বিতাজিত সতীশচন্দ্র পুনরায় নিজ কর্মক্ষেত্র, অধিনীকুমারহীন বরিশালে কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ১৯২৪-১৯০৮ সনের ২২শে জুন অবধি নিষ্ঠার সহিত ব্রজমোহন কলেজের কাজ করিয়া কর্মবীর সতীশচন্দ্র বাঁচিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেম।

অধিনীকুমারের জীবদ্দশায় ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি ভগ্নদেহ, একরূপ বলিতে গেলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে তাঁহার বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জন-সাধারণের অভিপ্রায়ে স্বত্তাধিকারিগণ ও পূজনীয় জগদীশবাবু ঐ বিদ্যালয়টিকে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধীন করিয়াছেন। গত ১৯৩৪ সনের জুন মাসে ব্রজমোহন স্কুলের পঞ্চাশ বর্ষ

পূর্ণ হয়। ততুপলক্ষে মহাসমারোহে তিন দিনব্যাপী স্কুলের স্কুবর্ণ জুবিলী (Golden Jubilee) অমুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অমুষ্ঠানের সভানেতৃত্ব করেন।

বরিশালের লকপ্রতিষ্ঠ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাত্বর একবার দেওঘরে রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"কেমন হে, অশ্বিনী বরিশালের ছাত্রমহলে কি আগুন জালায় নাই ? সে যে একটা আগুনের হল্কা!" শিক্ষক অশ্বিনীকুমার যে এক সময়ে বরিশালে শত শত বালক ও যুবকের হৃদয়ে "সত্য,প্রেম ও পবিত্রতার" আগুন জালাইয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ভক্ত কেশবের মত অশ্বিনীকুমার অগ্রিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এই ঋত্বিক্ বরিশালে যে হোমাগ্রি জালিয়াছিলেন তাহা কি একেবারে নিবিয়া যাইতে পারে ?

## চতুর্থ অধ্যায়

## দেশ-সেবক অশ্বিনীকুমার বরিশাল—কর্মকেত্র

যে সকল দেশ-হিতিষী মনস্বী ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের অনেকের সহিত অখিনীকুমারের দেশ-সেবার এই একটি বিশিষ্ট প্রভেদ ছিল যে, প্রেমিক ও ধর্মনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যাহাদের নিকট দেশের কথা বলিতেন, ভাহাদের সহিত তাঁহার হৃদয়গত একটা যোগ ছিল। তিনি জনসাধারণের সহিত চিস্তায়, ভাবে এবং কার্য্যে এক হইয়া যাইতে পারিতেন। লোকে অধিনীকুমারকে 'আপন জন' বলিয়া জানিত। ধনী ও দরিজ, পণ্ডিত ও মূর্থ, ব্রাহ্মণ ও নমঃশুল, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই অবাধে তাঁহার কাছে আসিয়া সকল প্রার্থনা জানাইত। তিনি সকলের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতেন, এমন সাধ্য তাঁহার ছিল না, থাকাও অসম্ভব। যাহা পারিতেন তাহা করিতেন। কিন্ত তাঁহার আন্তরিকভাপূর্ণ মিষ্ট বাক্য, সহাত্তভূতি ও মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইত।

অধিনীকুমার বরিশালকে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া বরিশালের সেবা করিয়া বরিশালকে নিজের



দেশদেবক অধিনীকু**মা**র

মনের মতন করিয়া গড়িবার এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই বরিশালবাদী তাঁহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছিল। আমরা প্রেই বলিয়াছি, মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের শুভাকাজ্ফা লইয়া অধিনীকুমার বরিশাল সহরে তাঁহার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অখিনীকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পৃর্বের রোগশয্যায় একদিন বলিয়াছিলেন—''আমার এই দেহ আর উঠিবে না, বাঁচিলেও এই জীর্ণদেহ দ্বারা কোন কাজ হইবে না। তাই ঠাকুরকে বলি, এটাকে শীগ্গির লইয়া গিয়া একটা নৃতন দেহ দাও। আবার নৃতন শক্তি, নৃতন তেজ লইয়া কাজে লাগি। বরিশালেই আবার আসিব।" এমনই প্রেম ছিল তাঁহার সদেশের ও বরিশালের উপর।

মৃত্যুর প্রায় দেড় বংসর পূর্বেব বরিশালের সরকারী উকিল মহাশয়ের নিকট তিনি তাঁহার বরিশালপ্রীতি নিম্নলিখিত-রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—''নির্ব্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" "কোন্ দেশে?" "এই ভারতবর্ষে।" "কোন্ প্রদেশে?" "গোনার বাংলায়।" "কোন্ জিলায়?" "তাও কি বলিতে হইবে? বরিশালে।" "কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোক ত আর দেখিতে পাইতেছি না। একজন ছিল, আপনি তাহাকে কাঁসি দিয়াছেন।" "কে সে?" "আব হুল।"

আব্ছল ভীষণ দম্ম, নির্মাম নরহন্তা কিন্তু চিত্ত তার এমন ভয়শৃষ্ঠ ছিল যে, সে ফাঁসির আগের দিনও নিরুদ্ধের ঘুমাইয়াছিল। ফাঁসির পূর্ব্বদিন অধিনীকুমার কারাগারে আব্ছলকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যখন আব্ছলের কুঠরীর সম্মুখে গিয়াছিলেন, তখন আব্ছল নিজিত ছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে আব্ছল, তুমি ঘুমোচ্ছ।" আব্ছল উত্তর করিল—"হাঁ, বাব্, হয়েছি একদিন, মর্ব একদিন, তা' নিয়ে ভেবে কি হবে ?" অধিনীকুমার এমন এক তেজম্বী নির্ভীক পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার তাঁহার নৃতন জন্মের নবশক্তি ঘারা বরিশালের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। বরিশালের প্রতি তাঁহার ভালবাসাছিল এমনই গভীর, এমনই আন্তরিক।

যে প্রীতিঘারা অখিনীকুমার ববিশাল জিলার সেবা করিয়াছিলেন এবং জনান্তরেও বরিশালের সেবা করিবার আন্তরিক কামনা জানাইয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই প্রীতি বরিশাল জিলাবাসী আপামর সাধারণ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হইত। বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপু বাহাছর লিথিয়াছেন—আমার সাক্ষাতে একদিন নমঃশুজ্জাতীয় কোন ব্যক্তি কয়েকজন ভদ্রলোককে বলিয়াছিল—'বরিশালটা আমার বেশ লাগে, বিশেষতঃ ঐ নদীর পাড়টা আর বাবুকে।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবু কে!' স্বেলিল, 'বাবু আর কে, অধিনীবাবু"। প্রশ্নকণ্ডা বলিয়

উঠিলেন—"কেন রে, অশ্বিনীবাবু ছাড়া কি বরিশালে আর লোক নাই ?" সেই লোকটি বলিল—"আছে ত কিন্তু—" সে আর তাহার বাক্য শেষ করিল না। এই নমঃশৃত্ত সাধারণ লোকটিও যে অশ্বিনীকুমারের উদার হৃদয়ের পবিত্র প্রীতির অমোঘ পরিচয় পাইয়াছিল তাহার উক্তি হইতে উহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

সমগ্র বরিশাল জিলার সহিত অধিনীকুমারের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি অশিক্ষিত নমঃশৃত্রদের অঞ্চলে গমন করিয়া তাহাদের মধ্যে তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। নমঃশুদ্রেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নামগান করিত, তিনি তাহাদের সহিত নাচিতেন, গাহিতেন। তাঁহার অমায়িকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই তাঁহার 'আপন জন' হইত। অশ্বিনীকুমার জিলায় সকলেরই পরিচিত। তাঁহাকে চিনে না এ কথা বলিতে পল্লীবাসী সাধারণ কৃষকও লজ্জা বোধ করিত। সোহাগদল গ্রামে একবার একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেথানে একজন শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ আছেন শুনিয়া অধিনীকুমার তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। খালের ধারে নৌকা রাখিয়া অধিনীকুমার তীরে নামিয়া সেই বৃদ্ধের বাড়ীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটবর্ত্তী এক মুসলমান কৃষককে সে বৃদ্ধের বাড়ী কতদূর জিজ্ঞাস। করিলেন। কৃষক উহার উত্তর করিয়া কি প্রয়োজনে সেখানে যাইবেন তাহা জানিতে চাহিল। অধিনীকুমার বলিলেন—"তার বয়স একশতের অধিক, এমন বৃদ্ধ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এইজ্ঞ তাকে

**ৰেখুতে আমি বহিলাল থেকে এসেছি।" কৃষক ই**হাতে বিশ্বিত ছইয়া ভাছার নিজভাষার বলিল—"বাবু আপনি তো মামুষগা ৰ্ভ হাউদ-নাগি।" অবিনীকুমার বলিলেন—"হয় মিঞা, আমি মাত্রবগা একটু হাউস-নাগি, আচ্ছা, তুমি বরিশালের কাকে চেন **?'' সে, অনেক ব্যক্তির নাম করি**য়া বলিল, আমি অমুক অমুক্কে, অশ্বিনীবাবুকে চিনি। অশ্বিনীকুমার প্রশ্ন করিলেন— "হাঁ, তুমি অশ্বিনীবাবুকে চেন ?" লোকটি একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া নিজের ভাষায় বলিল,—"চিনি না, আপনে বৃঝি বলেন, আপনেই সি্নি (তিনি)।" তারপরে অশ্বিনীকুমার গ্রামে প্রবেশ করিলেন, অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে প্রকাশিত হইল, তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ভিড় হইল, সেই মুসলমান কৃষক তথন দেখিল যাহার সহিত সে অখিনীকুমারকে চিনে কিনা লইয়া তর্ক করিয়াছিল তিনিই শব্দিনীকুমার। সে তখন মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিল। অধিনীকুমার সম্নেহে পিঠ চাপ ড়াইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

অশ্বনীকুমার তাঁহার উদারতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা
কি প্রকারে বরিশাল জিলার ছোট বড় সকলের মনের
উপর অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মনস্বী প্রীযুক্ত
বিপিনচক্র পাল মহাশয় নিম দৃষ্টাস্থের দ্বারা উহা ব্যক্ত
করিয়াছেন—

স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী কোন ব্যক্তি নমঃশ্রুদিগকে
ইহার বিশ্লুক্কে উত্তেজিত করিবার জন্ম একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশ-

সেবক নমঃশূতকে বলিয়াছিলেন—'বাব্রা ভ বন্দেমাতরম্ বলিয়া ভাই ভাই একঠাই করিয়াছেন, কিন্তু ভোমাদিগকে নমঃশুস্ত বলিয়া ঘূণা করেন কেন? ভঙ্গসমাজে তোমাদের জল চলে না, স্থকা চলে না, তবু তোমরা তাদের ভাই, কথাটিত মন্দ নয়!" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তির মনে একটা খট্কা বাধিয়া যায়। সেই সময়ে অশ্বিনীবাবু ঐ অঞ্জে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্ম ঐ नमः गृज अश्विनीकूमारतत निक्र यारेश উপস্থিত হইলেন। অধিনীকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অধিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়াছিলেন। শয্যার নিকটেই এক ফরাশ পাত। ছিল। নমংশৃত্রটি অধিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতি নমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাহাকে ডাকিয়া পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অধিনীকুমার তাহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটি বলিলেন —'বাবু, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশুক, আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা বলিতেছেন তখনই বুঝিয়াছি 'বন্দেমাতরম' সভ্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।

অবিনীকুমার এমনই সহজ অস্তর্জভার সহিত অনুরত **সম্প্রদারের লোকের সহিত মেলামেশা** করিতে পারিতেন। মহান্ত্রা গান্ধী ব্যতীত অপর কোন জননায়ক, ভন্ত-ইতর নিবিংশেষে এই প্রকার সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারিয়াছেন এমন কথা শুনা যায় না। এই অনক্তমূলভ লোক-প্রীতি, অসামাক্ত সভ্যানুরাগ এবং চরিত্রবলই অধিনীকুমারকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য উকিল শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ দেন মহাশয় এক প্রবন্ধে লিথিয়াছিলেন—১৮৮০ অব হইতে ১৯১০ অব পর্যান্ত ত্রিশ বছরের বরিশালের ইতিহাস যদি কোন চিম্থাশীল লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন তাহা হইলে দেখিব যে. অধিনী-কুমারের প্রেম ও আনন্দ, সংযম ও তিতিক্ষা, আশা ও উগ্রম নানাধিক পরিমাণে বাধরগঞ্জের সকল গৃহেট প্রবেশ করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন, চিত্তরঞ্জিনী শক্তি তাঁহার অস্তৃত ছিল্ল, তথাপি অতি কুক্ত বরিশাল সহরটি ছাড়িয়া কলিকাতার টাউন হলে কিংবা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটিও বক্তৃতা করিতে আমরা জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজি করিতে পারি নাই। এথানে আসিয়া যশের দোকান খুলিলে তু'পয়সা রোজগার হইত, তাহাও করিলেন না। কুপণের আয় তাঁহার সমস্ত পুঁজিপাটা তিনি বরিশালের মাটিতেই পুঁতিয়া রাবিয়া গিয়াছেন।

এই প্রদক্ষে এীযুক্ত বিপিনচক্র পাল মহাশয় "চরিত-

কথা"য় লিখিয়াছেন—"অমিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরাজীনবিশদিগের মত জীবন কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া কর্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সথের দায়ে আপনার দেশ ছাড়িয়া আদেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দশ জনের মত তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার আধুনিক কর্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বিসয়াছেন সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।"

## কর্মক্ষেত্রের অবস্থা

অধিনীকুমার যখন তাঁহার বৃকভরা আশা ও আকাজ্ঞা লইয়া বরিশালবাসীর দেবা করিবার জন্ম বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন তখন বরিশালের কি অবস্থা ছিল । ডক্টর মরেন্দ্রনাথ দেন মহাশয় তৎপ্রণীত পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"দেখানে ধনের স্থান ছিল বিদ্যার উপরে, ধন ব্যয়িত হইত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, বিদ্যানেরা মাথা বিকাইতেন বিদ্যাধরীদের চরণতলে।" তখন ভদ্র-ইতর কেহই মদ্যপান করিয়া পতিতা নারীগৃহে নিশায়াপন দৃষ্ণীয় মনে করিতেন না। বরিশালের রাজপথ দিয়া অসঙ্কোচে পতিতা নারীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিত। সমগ্র সহরে আগস্তুক ভদ্রলোকদের থাকিবার মত একটি হোটেল পর্যাস্তু ছিল না। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে

বরিশালে আসিতেন, তাঁহারা বেশ্যালয়ে ঘর ভাড়া নিয়া থাকিতেন; ইহার ফলে অনেক সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রাল্ক হুইয়া চরিত্রহীন হুইত।

বরিশালের এই শোচনীয় নৈতিক তুর্গতি দর্শনে অধিনীকুমার ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকে এই
তুর্নীতির পদ্ধ হইতে টানিয়া তুলিবার জক্য প্রাণপণ সংগ্রাম
করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেপ্তায় অল্পনিন মধ্যেই
বরিশালের নৈতিক আব্হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল। পভিতা
নারীদের দলবদ্ধ অবাধ ভ্রমণ বন্ধ হইল। তাহারা অধিনীকুমারকে দ্রে লক্ষ্য করিবামাত্র কুলবধ্দের মত ঘোম্টা
টানিয়া দ্রে চলিয়া যাইত। অধিনীকুমার রক্ষ করিয়া
বলিতেন—'আমি এদের ভাস্তর ঠাকুর।" নগরে মন্তপানের
প্রচলন হ্রাস হইল। অধিনীকুমারের আালোলন আরস্তের
পরে যুবার্দ্ধ কেহই প্রকাশ্যে মাত্লামী করিয়া বাহাত্রী
কোধ করিত না। মদ্যপান যে নিন্দনীয় এই বোধ ভল-ইতর
সকলেরই বৃদ্ধিগম্য হইল।

বরিশালে সর্বজনশ্রদ্ধের কোন কোন ব্যক্তি অখিনীকুমারের পুণ্যস্পর্শে আসিয়া মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন একজন শ্রদ্ধের ব্যক্তি অখিনীকুমারের কীর্ত্তন ও শান্তপাঠ সভায় কীর্ত্তনের আনন্দে মাতিয়া বলিয়াছিলেন—''অখিনীরে, তুই আমায় এ কি কর্লি, বোতলের পর বোতল মদ কোন দিন আমায় টলাতে পারে নি, আর ভোর কথা আজ আমায়

এমনভাবে মাতাইতেছে !" অবিনীকুমারের প্রচেষ্টায় শত শত ব্যক্তি মদ্যপানের কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৯০ অব্দে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মাদকতানিবারণী সমিতির মুধপত্র 'আব্কারী' কাগজে পরলোকগত কেইন্ সাহেব (Mr. W. S. Caine) অধিনীকুমারের ছবি মুক্তিত করিয়া লিধিয়াছিলেন—"এই যে ভারতীয় ভর্তলোকের চিত্র এখানে মুক্তিত ইইয়াছে, ইনি আমাদের মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলনে প্রথম হইতেই যোগদান করিয়াছেন এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই যোগদান করিয়াছেন এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে বর্তমান সময় পর্য্যস্ত সকল সংখ্যায় ইহার প্রেরিত তথ্যপূর্ণ সংবাদ ও পত্রাদি মুক্তিত ইইতেছে। শ্রীষ্ঠুক্ত দত্ত মহালয় বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করেন এবং বঙ্গদেশের সর্বেত্র জনসাধারণের প্রদ্ধার পাত্র।" অধিনীকুমারই বরিশাল জিলায় মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন করিয়াছিলেন। অন্দোলী আন্দোলনের সময়ে অধিনীকুমারের প্রচেষ্টায় বরিশাল জিলার ৫২টা বিলাতী মদের দোকানের ৫০টাই উঠিয়া গিয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন বরিশালের উকিলদের মধ্যে এই একটি কুপ্রথা ছিল যে, উকিলেরা যখন কাছারীতে আসিতেন তখন ভ্ত্যেরা তাঁহাদের মাথায় ছত্র ধারণ করিত। এই অনাবশ্যক নবাবীয়ানা অশ্বিনীকুমারের চক্ষে একান্ত অশোভন মনে ইইত। তিনি বাক্যতঃ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু

কার্য্যতঃ স্বয়ং নিজের ছাতা নিজে বহন করিয়া কাছারীতে আসিতেন। প্রবীণেরা বলাবলি করিতেন—''এ বালক করে কি ?"

বরিশালের উকিলেরা তথনকার লাইব্রেরীতে পরস্পরের সহিত আলাপের সময়ে যথেচ্ছ অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতেন। একদিন এক প্রবীণ উকিল ঐরপ আলোচনা কালে এক অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিবার উপক্রম করিয়া থামিয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে বাবান্ধী (অশ্বিনীকুমার) আস্চেন, এখন আর যা' তা' বলা চল্বে না।" অশ্বিনীকুমারের চরিত্রপ্রভাবে অল্পাদিনমধ্যে উকিলদের অশ্লীল আলোচনা একরূপ বন্ধ হইয়াছিল।

অধিনীকুমার যথন বরিশালে গমন করেন তথন বরিশালে রাজনীতির কোন আলোচনা ছিল না তথনকার উকিলসমাজমধ্যে স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী
ও তীক্ষণী ছিলেন। বরিশালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বি. এল্.
উপাধিধারী উকিল। তখনকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে
যেমন স্বাধীনতা সজ্যোগের আকাজ্ফা ছিল ইহার মনেও তাহা
প্রচ্ব পরিমাণে ছিল। অধিনীকুমারের বরিশাল সহরে গমনের
পূর্বে লোকসাধারণের পক্ষ হইতে ইনিই কথন কখন সরকারী
কর্মচারীদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু দেশের কর্থা
ভাবিবার, দেশের কাজ করিবার জন্ম কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান
তথন ছিল না।



স্বৰ্গীয় প্যারিলাল রায়

#### ৰবিশাল জনসাধারণসভা

স্বৰ্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় বলিতেন, 'অধিনীকুমার একটা আগুনের হল্কা।' বস্তুতঃ অধিনীকুমারের চরিত্রে আগুনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যে স্থানে থাকিতেন, সে স্থান তাঁহার নিজের তেজে গরম করিয়া তুলিতে পারিতেন। "যেখানে থাক্বি সেস্থান গরম ক'রে তুল্বি" তিনি তাঁহার পিতার এই উপদেশটি শত শত যুবককে বলিতেন, তাঁহার শিয়োরা ঐ উপদেশ কে কতদ্র পালন করিতে পারিয়াছেন তাহা জানিনা। কিন্তু উপদেষ্টা যে স্বয়ং বরিশাল সহর গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অধিনীকুমারের শক্তির পরিচয় পাইতে প্যারিলাল রায়
মহাশয়ের অনেক দিন লাগিল না। অধিনীকুমারকে পাইয়া
তাঁহার দেশসেবার আকাজ্ঞা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত
হইল। এই সময়ে তিনি বাবু রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরনাথ
ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, উগ্রক্ত রায়, মৌলবী মহম্মদ
ওয়াজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়ানন্দ দাস, ডাক্তার
তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকান্ত সেন, বিহারীলাল রায় প্রভৃতি স্বাধীনপ্রকৃতি উৎসাহী যুবকদিগকে লইয়া "বরিশাল জনসাধারণ সভা"
স্থাপন করেন। এই সভাই বরিশালের সর্কপ্রথম দেশহিত্তকর
প্রতিষ্ঠান। এই সভাছারাই সেই যুগে স্বাধীনতার হাওয়া
মৃছভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়
ইহার সভাপত্তি এবং স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার

সম্পাদক বৃত হন। রাখাল বাব্র পরে অশ্বিনীকুমার এই প্রতির্চানের সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এই সভার প্রচেষ্টায়ই
বরিশাল সহরে জনমতের সৃষ্টি হয়। গভর্গমেণ্টও এই রাষ্ট্রনৈতিক
সভাটিকে মানিতেন। সেকালে বঙ্গের ছোটলাট্রগণ পরিদর্শনসময়ে এই সভার অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। অশ্বিনীকুমার
এই রাষ্ট্রীয় সভার পক্ষ হইতে দেশের বাণী প্রচারের জন্ম সমগ্র
জিলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্থানে
স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতি
কিঞ্চিৎ চাঁদা এবং সমিতির কার্য্যবিবরণী বরিশাল জনসাধারণ
সভায় পাঠাইতেন। এই শাখাসমিতিগুলিঘারা এক সময়ে
গ্রামের (১) জনসংখ্যা (২) পাঠশালা (৩) ছাত্রস খ্যা (৪) জলাশয়ের অবস্থা (৫) রাস্তাঘাটের অবস্থা (৬) স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইত।

১৮৮৬ অব্দ হইতে "বরিশাল জনসাধারণ সভা" জাতীয়
মহাসমিতির প্রদর্শিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে
বরিশাল হইতে প্রত্যেক বংসর জাতীয় মহাসভায় একজন
প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। এক বিরাট্ জনসভায় এই
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেন। এই প্রতিনিধির পাথের নগর
বাসীদের নিকট হইতে এক এক টাকা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রা
করা হইত। এই স্থ্যোগে লোকসাধারণকে জাতীয় মহাসমিতি
উদ্দেশ্য ব্যাইয়া দেওয়া হইত। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশ্য
বোগদান করিয়া প্রতিনিধি যথন ক্রিরিয়া আসিতেন ত্র

ষ্ঠীমারঘাটে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করা হইত। অতঃপর এক জনসভায় প্রত্যাগত প্রতিনিধি জনমণ্ডলীকে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যবিবরণী শুনাইতেন। অখিনীকুমার বহুবার বরিশালবাসী জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় মৃত্যুকাল পর্যাস্ত (১৯০৫ অব্দ) এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পাারিলালের ধী-শক্তির প্রতি অধিনীকুমারের এমন শ্রন্ধা ছিল যে, তাঁহার অভিমত না লইয়া তিনি কদাচ কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাঁহারা শ্রন্ধাভাজন, অধিনীকুমার সর্ব্বাস্তঃকরণে তাঁহাদিগকে প্রচুর শ্রন্ধা অর্পণ করিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি যাঁহাদের শ্রন্ধার পাত্র, তাহারা ভাঁহাকে নরদেবতাজ্ঞানে ভক্তিমর্ঘ্য প্রদান করিত।

## ভারতগীতি

অধিনীকুমার যখন বরিশাল সহরে কিংবা মফংস্বলে প্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন, তখন বক্তৃতার পূর্বের একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করা হইত। কিন্তু তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সঙ্গীতের একান্ত অভাব ছিল। স্বর্গীয় ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কর্তৃক সন্ধলিত একখানি মাত্র পুস্তিকায় অল্প কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল। এই অভাব দ্র করিবার জন্ম অধিনীকুমার সময়োপ্যোগী কতক্তুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া 'ভারতগীতি' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত

করেন। বরিশালের 'সভ্যপ্রকাশ' যক্তে মুক্তিত হইয়া পুন্তিকা-খানি স্বর্গীয় কালীমোহন চক্রবর্তি-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের উপরে অখিনীকুমারের নাম ছিল না। লিখিত ছিল, "ভারতভ্ত্যকর্তৃক" রচিত।

অধিনীকুমার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, এইজন্ম তাঁহার রচিত গানগুলিতে সুর দিয়া দিতেন ভাতশালা গ্রামবাসী সুগায়ক খনন্দকুমার ঘোষ ও খমনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়। সভাস্থলে ক্র গানগুলি সুযোগ ও স্থবিধামতে খমনোমোহন চক্রবর্তী, খশশধর চক্রবর্তী এবং খকালীমোহন চক্রবর্তী গাহিতেন।

"ভারতগীতি" পুস্তিকার প্রারম্ভ সঙ্গীতটি এই—

জয় জয় আর্য্যমাতা জয় ভারত-স্কননী।

জয় জগতবন্দিনী মা জয় ভূক-মাহিনী॥

শুন গো মা দেশে দেশে,

তব গুণ সবে ঘোষে,

প্রণমি চরণে মাগো তুমি শ্রীবিভারপিণী।

আজি জর্মণি বিলাতে,

ফরাসী আমেরিকাতে,

কত লোকে গায় মাগো তব গুণকাহিনী।

আর্য্য বীর্য্য কার্য্য যত,

দেখি সবে চমকিত,

সমস্বরে বলে তুমি রম্বপ্রস্বিনী।

'ভারতগীতি" পুস্তিকাখানি ৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই পুস্তিকার প্রথমাংশে ৩৮টি জাতীয় সঙ্গীত এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৯টি ধর্মসঙ্গীত আছে।

#### সংবাদপত

প্রায় যাট বংসর পূর্ব্বে বরিশাল জিলায় সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থকারের জ্বনক পরলোকগত পণ্ডিত হরকুমার রায় মহাশয় "পরিমলবাহিনী" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাম করিয়াছিলেন। সেই কিঞ্চিদ্ধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গ্রামে বাস করিয়াও পিতৃদেবের মনে লোকশিক্ষার জন্ম সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তার বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাসণ্ডা গ্রামের "পূর্ণচক্রোদয়" নামক এক প্রেসে সেই সংবাদপত্রথানি মুক্তিত হইত। সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বা নীলামী ইস্তাহার ছাপা হইত না। সংবাদ ও নীতিমূলক প্রবন্ধ দ্বারাই পত্রিকা পূর্ণ হইত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, এই পত্রিকা প্রচার করিয়া তিনি ঝণজালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং অর্থাভাবে এই পত্রিকার সন্তা দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অতঃপর বরিশাল সহর হইতে নানা সময়ে 'হিতসাধিনী', 'বালরঞ্জিনী', 'সত্যপ্রকাশ', 'বঙ্গদর্পণ', 'সহযোগী', 'স্বদেশী' প্রভৃতি পত্রিকা প্রচারিত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত ইয়। "সহযোগীর" সম্পাদক পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহু ঠাকুরতা মহাশয়ের স্থলিখিত পত্রিকাখানি এক সময়ে বরিশালবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া দক্ষতাসহকারে কিয়ৎকাল পর্যাম্ভ পরিচালিত হইয়াছিল।

### বরিশালে স্বায়তশাসন

যে সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশের অল্পসংখ্যক দেশহিত-কামী ব্যক্তি লাট্ রিপন্-প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দারা স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে আসিয়া আপনাকে দেশসেবায় উৎসর্গ করেন। অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক; উৎসাহ, উভাম, আশা ও কর্মান্তরাগে তাঁহার হাদয় পূর্ণ ছিল। তিনি তখন সর্বান্তঃ-করণে বিশ্বাস করিতেন যে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনদারা ভারতবর্ষ ভবিশ্বতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারিবে। ১৯১৩ অব্দেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি ক্লিয়াছিলেন—''আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে ঔপনি--বেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই আমাদের লক্ষ্য। কোন শক্তি আমাদিগকে এই লক্ষ্য লাভের পথে বাধা দিতে পারিবে না আমাদের উচ্চাভিলাষ ব্রিটিশ-ভারতের সর্বব্রেষ্ঠ ঘোষণাপত্রর মুদুট শৈলের উপরে অধিষ্ঠিত। প্রজামুরাগী সমাটেরা <sup>উত্ত</sup> ঘোষণাপত্রের যাথার্থ্য স্থদৃঢ় কণ্ঠে বারংবার ব্যক্ত করিয়াছেন।"

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পস্থা ধরিয়াই যুবক অধিনীকুঁ<sup>মা</sup> তাঁহার জন্মভূমি বরিশাল জিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন স্থনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রমেশচক্র দত্ত মহাশয় যখন বরিশা<sup>চে</sup>





ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত

ম্যাজিট্রেটের কার্য্য করিতেন তখন ১৮৮৫ অব্দে বরিশাল
মিউনিসিপ্যাল্ বোর্ডে স্বায়ন্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। অধিনীকুমারের শ্রদ্ধাম্পদ স্ফাদ্ ও বরিশালবাসীর অকৃত্রিম বন্ধ্ স্বর্গীয়
প্যারিলাল রায় মহাশয় চেয়ারম্যান এবং প্রসিদ্ধ উকিল দীনবন্ধ্
সেন মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। পরবর্ত্তী
নির্ব্বাচনে বাটাজোড়ের রায় ঘারকানাথ দত্ত বাহাছর চেয়ারম্যান
এবং অধিনীকুমার ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর
পুনর্ব্বার রায় ঘারকানাথ দত্ত বাহাছর চেয়ারম্যান
এবং
স্বনামখ্যাত ডাক্তার তারিণীকুমার গুলু মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান
নিযুক্ত হন। পরবর্তী নির্বাচনে অধিনীকুমার চেয়ারম্যান এবং
তারিণীকুমার গুলু মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।
এইরূপে অধিনীকুমার বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, ভাইস্
চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানরূপে বহু বংসর পর্যান্ত ইহার সেবা
করিয়া বরিশাল নগরের প্রভৃত হিতসাধন করিয়াছেন।

সমগ্র বরিশাল জিলায় স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন অধিকার প্রদানের বিপক্ষে ম্যাজিট্রেট্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গভর্গমেণ্টের সমীপে এক স্থানীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিট্রেটের উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার জন্ম বরিশাল জিলাবাদীদের পক্ষ হইতে অম্বিনীকুমার, উকিল মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, লাখ্টিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায় এবং ব্যারিষ্টার প্যারিলাল রায় মহাশয় ছোট লাট্ বাহাছ্রের নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন। গভর্গমেণ্টের অন্ধ্রমতি অন্ধ্রসারে ১৮৮৭ অবেদ বরিশাল সদর এবং পিরোজপুর মহকুমায় স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তিত হয়। তথন ডিপ্টিক্ট বোর্ডে জিলার ম্যাজিট্রেটরাই
চেয়ারম্যান হইতেন। বরিশাল জিলাবোর্ডে স্বর্গীয় উকিল
রজনীকান্ত দাস মহাশয় সর্বপ্রথমে ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত
হন। সদর লোকাল বোর্ডে অশ্বিনীকুমারই প্রথমবারে চেয়ারম্যান রত হইয়াছিলেন। এই স্বায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির
সহিত যুক্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার যাঁহাদের সহিত কার্য্য করিয়াছেন
ভাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উকিল প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন,
হরনার্থ ঘোষ, রজনীকান্ত দাস, ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত,
রায় দারকানাথ দত্ত বাহাত্র, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ প্রভৃতির
নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বরিশাল জিলার পথকর বৃদ্ধির আন্দোলন উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ অবল মিঃ বার্টান্ যখন বরিশালে ম্যাজিট্রেট্ ছিলেন তখন রাজস্বের প্রতি টাকায় তুই পয়সা হারে পথকর আদায় করা হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭৬ অবল বরিশাল জিলায় ভীষণ প্লাবনে প্রায় তিন লক্ষ্ণ লোক ও অসংখ্য গবাদি গৃহপালিত পশুর জীবন নাশ হয়। ঐ প্লাবনে লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ্ণ টাকার সম্পত্তি নই হয়। প্রজামগুলীর ক্লেশ কিয়ংপরিমাণে লাঘব করিবার জন্ম তুখন পথকরের হার অর্দ্ধেক করা হয়। ১৮৯২ অবেদ গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় মতে স্থানীয় বোর্দ্ধের অধিকাংশ সন্ত্য পুনর্ব্বার পথকর বৃদ্ধির পক্ষপাতী হইলেন। বলা বাছল্য দরিক্স জনমণ্ডলী

এই বৃদ্ধির বিরোধী ছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইয়া অশ্বিনীকুমার, প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন, হরনাথ ঘোষ,
উগ্রহণ্ঠ রায়, ব্রাউন সাহেব ও ডিসিলবা সাহেব পথকর
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই
সকল সন্থাদয় দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির প্রচেষ্ঠা ব্যর্থ হইল!
১৮৯২ অন্দে পথকর দেড়গুণ এবং ১৮৯৭ অন্দে দিগুণ করা
হইল।

#### কংপ্রেস ও অগ্নিনীকুমার

অধিনীকুমার যে দিন তাঁহার পরমপ্রিয় জন্মভূমি বরিশালে আসিয়া দেশমাতৃকার পূজার ভার গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতেই তিনি ভক্ত পূজারীর মত প্রত্যহ প্রজাভক্তির পবিত্র পুল্পে জননীর পূজা করিয়াছেন। স্বদেশের হিতসাধন ছিল তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্ম দেশের সর্বপ্রকার মঙ্গলকর অমুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও শিক্ষা সকল দিক্ দিয়া যাহাতে বরিশাল উন্নত হয় উহার জন্ম তিনি সর্ববতোভাবে চেষ্টা করিতেন। রায় নিবারণ চল্র দাসগুপ্ত বাহাছর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়কেরা অনেকেই বঙ্গের পল্লীগুলির কথা না ভাবিয়া একেবারে সমগ্র ভারতের কথা ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু অধিনীকুমার কথনও বরিশালকে উপেক্ষা করিয়া ভারত-সেবক নামে পরিচিত হইবার বাসনা বা চেষ্টা করিতেন না। কোন অমুষ্ঠানেই যে বরিশাল অম্ব জিলার

পশ্চাতে থাকে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।
তাঁহার নিকট কোন পল্লী বাটাজোড়ের স্থায় প্রিয় ছিল না,
কোন জিলা বরিশাল অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না,
স্তরাং তিনি বরিশালের এবং বরিশালও তাঁহার ছিল।
বরিশালের বাহিরে অন্থর নাম জাহির করিবার জন্ম কোন
ব্যপ্রতা তাঁহার ছিল না। যদিও তিনি আজীবন একজন
কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন, কিন্তু বরিশালের উন্নতিই তাঁহার
'মন্তব্য, শার্ত্ব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য' ছিল। এইখানেই তাঁহার
বৈশিষ্ট্য।"

জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবর্গ বর্তমানে পল্লী সংগঠনের অভিলাষী হইয়াছেন। এইজন্ম স্থানে স্থানে চেষ্টাও চলিতেছে। অধিনীকুমার বহুপূর্বের জাতীয় মহাদ্রমিতির এক অধিবেশনে দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা বলিয়াছিলেন—"বছুরে তিন দিন কংগ্রেস করিয়া বা সেই উপলক্ষে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করিয়া দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না। ইহা তামাসা মাত্র। বছর ভরিয়া প্রতিদিন, প্রতিমৃহুর্ত্তে সমগ্র ভারত-সমাজ্বের স্তরে স্তরে তিল তিল করিয়া এই কাজটি করিতে হইবে। এই জন্ম একটি সঙ্গা গঠন নিতান্ত আবশ্যক।"

কংগ্রেসসিংহ শুর ফেরোজ সাহ্মেটা অম্বিনীকুমারের ও উক্তিতে উন্ধা প্রকাশ করিয়া "বাব্ বসো, বাব্ বসো' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। অম্বিনীকুমার তাঁহার উক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় বক্তবা বলিতেছিলেন। তখন মোঁ মহাশয় তাঁহার বস্তাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেও বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, অখিনীকুমারের ঐ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। কংগ্রেসের প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই যুবক বক্তার বাক্য প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করিলেন না।

অধিনীকুমার বলিতেন, কংগ্রেস ও কন্ফারেলে অল্পংখ্যক শিক্ষিত লোক যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করেন, গ্রামে গ্রামে সেই সমস্তের আলোচনা না হইলে জনমতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্ম কংগ্রেসে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়া গৃহীত হয় উহাকে ভারতবর্ধের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী বলা যায়, কিন্তু ভারতীয় জনমগুলীর দাবী বলা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার জন্ম সম্ববদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অশ্বিনীকুমার মহাসমিতির সভ্যদিগকে তাঁহার বাক্যানুযায়ী কোন কার্য্য করাইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি আপনার কর্মক্ষেত্র বরিশাল জিলায় স্বয়ং এইভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘূরিয়া নিরক্ষর কৃষকদের ছয়ারে ছয়ারে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করিতেন। রায় নিবারণচক্র দাশ শুপু বাহাত্বর এইরূপ এক সভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"আমি যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তখন অশ্বিনীবার্ রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘূরিয়া সভাসমিতি করিতেছিলেন। একবার পূজার ছুটীর সময়ে তিনি মাহিলাড়া ও বাটাজোড়ের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে খোলা মাঠের মধ্যে এক

জনসভা করিয়াছিলেন। সেই সভায়ই আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ ও বক্তৃতা প্রবণ করি। ঢাকঢোল বাজাইয়া যেমন মেলা বসানো হয়,—সেই প্রণালীতেই তিনি সভায় লোক সমবেত করিতেন। প্রথমে তাঁহারই রচিত "ভারতগীতি" হইতে স্বদেশহিতৈষণা-উদ্দীপক একটি গান হইত, তৎপরে তিনি বক্তৃতা করিতেন।"

আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশের কথা বৃঝিতে পারিবে না। অধিনী-কুমার এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে আমাদের দেশের জনসাধারণ যেমন ভাবে সাডা দিয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইছে পারে যে, কেহ কেহ দেশের আলোচনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে যেমন উদাসীন ও অজ্ঞ মনে করেন, বস্তুতঃ তাহারা তেমন নহে। তাহাদের মনে কৌতৃহল উৎপাদন করিতে পারিলে আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনমণ্ডলী রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা যেরূপ ভাবে বুঝিতে পারে, অন্ত দেশের সাধারণ লোকের বৃঝিবার শক্তি ভদপেক্ষা অধিক আমি তাহা মনে করি না। অনেকেই ইহা জানেন যে. বরিশাল ও ময়মনসিংহের রায়তেরা এমন সুবৃদ্ধি যে,অতি জটিল মামলাও তাহারা দক্ষতার সহিত চালাইয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধিমান জনমগুলীর নিকট রাজনৈতিক আন্দোলনের তথ্য জ্ঞাপন করিয়া ভাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিলেই

যথেষ্ট হইরে। এইরূপ অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে আমি বহুবার বত্ততা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছে। শেষভাগে অথবা ১৮৮৬ অব্দের আরম্ভে আমি প্রক্রাসাধারণের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকগুলি সভায় জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তথন বরিশাল জিলা হইতে যাহারা লিখিতে পারে এমন চল্লিশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ অব্দে মাল্রাজে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ঐ আবেদন প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সময়ে একদিন কয়েকটি কৃষক আসিয়া ঐ বিষয়টা কি তাহা আমার নিকট জানিতে চাহে। আমি যথন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব এমন সময় এক নিরক্ষর ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'ওহে. ব্যাপারটা কি আমি বৃঝাইয়া দিতেছি! বিবাদ মিটাইবার জন্ম আমরা যেমন নিজের মনের মত লোককে শালিস নিযুক্ত করি, এই বিষয়টিও ঠিক সেইরূপ। বাবু বলেন, আমরা সরকারের নিকট এই প্রর্থনা করিব যে, আমাদিগকে যে সকল আইন মানিতে হয় সেই সকল আইন আমাদের নির্বাচিত ব্যবস্থাপকগণ প্রণয়ন করিবেন। তাঁহারা যদি আমাদের দ্বারা নির্বাচিত হন তাহা হইলেই আমাদের পরামর্শ শুনিবেন এবং আমাদের शार्लित প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।' এই অক্ষরপরিচয়শৃ্ছ লোকটি যেমনভাবে তাহার সঙ্গীদিগের নিকট সোম্বাভাবে আমার বজব্য জানাইল আমি ভাহা শুনিয়া বিশিত হইয়াছিলাম।"

আইন-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮০ অবে অধিনীকুমার यसने वित्रमातम व्यामिया अकामधी वावमात्य श्रवह इन उथन হইতেই দেশহিতকর তাবৎ আন্দোলনের সহিত তাঁহার সামূরিক সহামুভূতি এবং সংশ্রব ছিল। যুবক অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখনই বঙ্গের রাজনৈতিক গুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, নিখিল ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ সিবিল্ সার্বিস্ হইতে বরখাস্ত হইয়া আপনাকে দেশদেবায় উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। দেশবাসীর আশা, আকাজ্ফা এবং রাজনৈতিক দাবী আলোচনার জন্য তেজস্বী স্থরেন্দ্রনাথ,পর্লোকগত আনন্দমোহন বস্থু, মনোমোহন ঘোষ,শ্বারকানাথ গঙ্গোপার্য্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রামাচরণ সরকার,কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈবী মহামুভব ব্যক্তিগণ ভারতসভা (Indian Association) স্থাপন ক্রেন। শ্রামাচরণ সরকার মহাশয় ভারতসভার প্রথম সভাপতি এবং মহাত্মা আনন্দমোহন বস্থ প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তখন নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। দেশহিতৈষী স্বুৱেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা তখন যুবকদের হৃদয়ে আশা ও আনন্দের তরঙ্গ তৃলিয়া দিত। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে অধিনীকুমার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রবীণ দেশ-সেবকগণের গুরু সেই সুরেন্দ্রনাথই অধিনী-কুমারের হাদয়ে খদেশসেবার পবিত্র বহ্নি জালাইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৫ অবেদ বোষাই নগরে ভারতবাসীর অকৃত্রিম বদ্ধ্ব হিউম্ সাহেবের উৎসাহে বোষাইর স্থাসিত্ব জননায়ক কাশীনাথ ব্যান্ত্রক তেলজ্ ও দিনসা ওয়াচার উদ্যোগে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য হইল—(১) ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা, (২) নিখিল ভারতের নৈতিক, মানসিক, সামাজ্ঞিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করা, (৩) ভারতের উন্নতির পথে যতপ্রকার বাধা আছে সেইগুলিকে বৈধ আন্দোলন দ্বারা দ্ব করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই তুই রাজ্যের মধ্যে সধ্য স্থাপন করা।

জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বঙ্গের মনীবিগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিখিল ভারত একই উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা না করিলে এই দেশের অভ্যুত্থানের আশা নাই। নিখিল ভারতবাসীকে এই ঐক্যমন্ত্রে অন্ধুপ্রাণিত করিয়া দেশসেবায় সর্ব্ব প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন স্বনামধন্য আনন্দমোহন ও তেজন্বী সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ অব্দে ইহারা কলিকাভায় ভারতসভার পক্ষ হইতে এক জাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সন্মুখন্থ এলবার্ট হলে ২৮এ, ২৯এ, এবং ১৮এ ডিসেম্বর এই ভিন দিন

সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ নগর হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বস্থ মহাশয় এই সভার প্রারম্ভ-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অম্ভ এইখানে ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার স্কুচনা করা হইল।" ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল ঠিক ঐ সময়ে কলিকাতা নগরে স্থাশস্থাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। এইজন্ম সুরেন্সনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি বঙ্গের উৎসাহী দেশ-দেবকগণ জাতীয় মহাসমিতির সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। স্থাশ্যাল কনফারেন্ এবং স্থাশ্যাল কংগ্রেদ্ এই উভয় সভারই উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল বলিয়া উভয় সভার সভাগণ সাগ্রহে জাতীয় মহাসমিতির সেবক হইলেন। অধিনীকুমার জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই দেশহিতকর ুসর্বব্যকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার পর হইতে তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রনায়ক স্থরেন্দ্রনাৎ বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয়ের পতাকাতলে দেশসেবকদলভুক্ত হইয় নীরবে দেশমাতার সেবা করিতেছিলেন।

১৮৮৬ অব্দে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির বিতী বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে মহা উৎসাহের মঞ্চা হইয়াছিল। স্থ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেম্রলাল মিত্র মহাশ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় জমিদা বর্গের শিরোমণি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তা দাদাভাই নৌরজী মহাশয় এই মহাস্মিতির সভাপতির আসন অলম্বত করিয়াছিলেন। এই মহাসভায় বঙ্গীয় যুবকদের সহিত শিক্ষিত প্রবীণগণও সাগ্রহে যোগদান করিয়া দেশের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। যুবক অশ্বিনীকুমার এই সময়ে উৎসাহী দেশ-সেবক বলিয়া স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর বংসর মান্রান্তে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। অশ্বিনীকুমার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বংসর বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম্ নেভিগেসন্ কোম্পানীর এক জাহাজে মহানন্দে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে মাল্রাঞ্জ গমন করিয়াছিলেন। সুপ্রাসিদ্ধ শুর রাসবিহারী ঘোষ, কিশোরীলাল গোস্বামী সেই বংসর প্রতিনিধিদলভুক্ত ছিলেন। জাহাজে প্রতিনিধিগণ মহোৎসাহে নবজাত জাতীয় মহাসমিতির এবং জননী ভারতভূমির মহাভবিশ্বৎ আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কাহারও মুখে অশ্য কোন কথা বড শুনা যাইত না।

১৮৮৬ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন প্রায় একই ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৯৭ অব্দেবেরারের রাজধানী অমরাবতীতে (শুর) শঙ্কর নেয়ারের সভাপতিত্বে মহাসমিতির যে অধিবেশন হয় সেই সভায় অধিনীকুমার কংগ্রেসকে "তিন দিনের তামাসা" বলিয়া ফেরোজ্ সাহ্ মেটার নিকট যে হুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা ইইয়াছে। অধিনীকুমার বলিলেন

—"বংসরব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা মহাসমিতির বাণী পল্লীবাসী জনমগুলীর মনে মুজিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না।" অন্ধিনীকুমার মুখে যাহা বলিতেন কাজে তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার কর্মাভূমি বরিশাল জিলার অধিবাসীদের মনে দেশাত্মবৃদ্ধি জাগাইবার জন্ম খীয় শক্তি ও অবসর মত চেষ্টা করিতে কখনও ক্রেটী করেন নাই।

#### ব**ঙ্গ**ব্যবচ্ছেদ

১৯০৫ অব্দ বঙ্গের ইতিহাসে অক্সতম শ্বরণীয় বংসর বলিয়া উক্ত হইতে পারে। ঐ অব্দের ১৬ই অক্টোবর, বাঙ্গলা ৩০এ আখিন ভারত গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেন—"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ আসামের সহিত্ত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক প্রদেশ হইল—ঢাকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেলি ও বর্জমান বিভাগ পূর্ববং বিহার ও উড়িয়ার সহিত মিলিত থাকিয়া 'বঙ্গদেশ' নামে উক্ত হইল।" বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয়া ও ছোটনাগপুর লইয়া তখন যে স্ববৃহৎ বঙ্গদেশ ছিল, ভারতের জ্বরদ্থ বড়লাট লর্ড কার্জন্শাসনের শ্ববিধার দোহাই দিয়া জনমতের বিক্লছে উহাকে স্বেচ্ছামত ত্ইভাগে বিভক্ত করিলৈন তখনকার বঙ্গদেশ যে বৃহৎ ছিল এবং উহার শাসন-সংক্রোধ কাজ যে একজন ছোট লাটের পক্ষে অধিক ছিল, ইহা কে কেহ শীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বড় লাট্ লর্ড কার্জে

বঙ্গভাষাভাষী উন্নতিশীল একটি জাতিকে আপনার যেমন অভিক্রচি তেমন হুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মনে এমন বেদনা দিয়াছিলেন যে, সেই বেদনায় ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে সমবেতভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। ১৯০৩ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেন্ট যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তথন হইতেই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উহার প্রতিবাদ হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সত্তর সহস্র স্বাক্ষরসম্বলিত এক প্রতিবাদপত্র ভারতসচিব মহোদয়সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবরের পূর্বেব ন্যুনকল্পে ছোটবড় ছই সহস্র সভায় ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু দান্তিক লড্ কাৰ্জন্ জনমণ্ডলীর কাতরতাপূর্ণ প্রতিবাদে কর্ণপাত कतिरामन ना। जिनि शृर्वरामत अधान अधान गुक्तिमिशतक স্বীয় মতে আনিবার জ্বন্স যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাঁহার ইঙ্গিতে পূর্ব্ববঙ্গ জমিদারসভার আহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গের व्यथान व्यथान व्यक्ति किनकाजात नाए-त्रमन 'दवन्द्रভिग्नाद्रा' আহুত হইলেন। শুর এগু ফ্রেক্সারের সভাপতিতে কয়েকটি পরামর্শ সভা হইল। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন লর্ড কার্জন্ স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহে গমন করেন। ময়মনসিংহে তিনি মহারাজা পূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাত্রের অতিথি হইয়া-ছিলেন। তিনি রা**জপ্র**তিনিধিকে রা**জো**চিত সংবর্জনা

করিয়া ধীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিলেন—"বঙ্গ-বাবচ্ছেদ করা হইলে উহাকে আমি অতি ভীষণ বিপদ বলিয়া মনে করিব।" বাঙ্গালী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ চায় না, ইহা জানিতে পারিয়াও নাছোড়-বন্দ লড ্কার্জন্ বাঙ্গলা ভাগ করিবেন স্থির করিলেন। পার্লামেন্টে বঙ্গব্যবচ্ছেদের যে প্রস্তাবনা ভিনি দাখিল করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবনা বঙ্গদেশবাসী এক ব্যক্তিও জানিতেন না। উহা গোপনে স্থিরীকৃত ও আলোচিত इंद्रेग्नाहिल। ১৯०৫ व्यक्त २०० कुलाई यथन व्यक्तांश বঙ্গব্যবচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তথন সকলে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইল। নিখিল বঙ্গের তুই বংসর ব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ, আবেদন, নিবেদন সমস্ত দম্ভভ পদদলিত করিয়া লড ্কার্জন্ আপনার খেয়ালকেই জয়যুভ করিলেন। বাঙ্গালী এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল माञ्च ও निद्रौर वाक्रामीत मरन उथन এই महन्न काशिर উঠিল যে. যেমন করিয়া হউক গভর্ণমেন্ট যাহাতে বঙ্গব্যবচ্ছে আজ্ঞা বাধা হইয়া রহিত করেন, সেইরূপ কিছু করিতে হইবে। এই শুভ সঙ্কর হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উৎ হয়।

পাবনা সহরে এক প্রতিবাদ সভায় সর্ববপ্রথম বিলাতী ত বহুর্লনের কথা উঠে, মফঃফলে আরও কয়েকটি সহরে এর প্রসঙ্গ উথিত হয়। এই সময়েই প্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাণ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রস্তাব করিলেন,—'যভদিন বঙ্গবাবদে রহিত করা না হয় ততদিন বিলাতী জব্য বর্জন করা হউক।'
৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের বিরাট্ সভায় "ইণ্ডিয়ান
মিরর" পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়
প্রস্তাব করিয়াছিলেন—"যেহেতু ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতীয়
প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং বর্ত্তমান ভারত
গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনমতের প্রতি সর্ব্বথা অবজ্ঞা প্রদর্শন
করিতেছেন সেই হেতু উহার প্রতিবাদার্থ এই সভা মফঃস্বলের
সভাসমূহে প্রস্তাবিত ব্রিটনজাত প্রব্যসমূহবর্জনের অস্থায়ী বিধি
সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছেন।"

এই বিলাতী জব্যবর্জনের আন্দোলনই ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালীর ঐক্যকে চিরস্তন করিবার জন্ম কবি-সম্রাট্রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বঙ্গানিকে 'রাখী বন্ধনের' দিন করা হয়। এই উপলক্ষে কবিবর তাঁহার 'বাংলার মাটী, বাংলার জল' এই অমর সঙ্গীতটি বঙ্গদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন।

## বহুব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আনেদালন

বলব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অধিনীকুমার স্বীয় অনক্সস্থলভ কর্মশক্তি ও মণ্ডলীগঠনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এককোণে বরিশাল জিলায় তিনি আন্দোলনের যে বহি জ্ঞালাইরাছিলেন উহার জীব্র দীপ্তি ভারতের তুদানীস্তন রাজ- প্রতিনিধি লর্ড্ মিন্টোর চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল। তিনি লর্ড্ মর্লিকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সীমান্ত সৈক্যবিভাগ এবং বরিশাল-সমস্থা আমাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, যিনি এতদিন কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্মাভীক্ষ আদর্শ শিক্ষক বলিয়া প্রজিত হইতেন সেই অখিনীক্ষার এই সময়ে সমগ্র বরিশাল জিলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমগুলীর মুকুটহীন রাজার পদে অভিষক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ দোকানদারও জিলার ম্যাজিট্রেট্কে এই কথা জানাইতে ভীত ইইত না যে, ''আপনার আদেশে বিলাতী কাপড় এক টুক্রাও বিক্রয় করিতে পারি না, আর যদি অখিনী বাবু আদেশ করেন ত বিক্রয় করিতে পারি।"

বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়ে অধিনীকুমার বরিশালে আন্দোলনের যে আগুন জালাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ ইন্মিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৯২০, ২৭এ নভেম্বর লগুনের টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়া-ছিলেন—

"Nowhere in the new provincial area did the flames of anger rise higher than at Barisal under his leadership. Lord Morely then at the India Office found it most distasteful to sanction in December 1908, the application to this scholarly man and eight other Bengal leaders of the Regulation of 1818, authorising deportation without trial, for reasons of State."

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বাধীনে নৃতন প্রাদেশের বরিশাল জিলায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের জন্ম ক্রোধাগ্নি যেরূপ ভীষণভাবে প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কোন জিলায় তেমন হয় নাই। তখন ১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত-সচিব লর্ড্ মর্লি একাস্ত অনিচ্ছায় ১৮১৮ অব্দের আইন মতে এই স্থপণ্ডিত ব্যক্তির ও অপর আট জন বঙ্গীয় নেতার বিনা বিচারে নির্বাদন অন্প্রমাদন করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বার্ত্তা প্রচারিত হইবার পরে উহার বিরুদ্ধে व्यात्मानन ठानाङ्गात अग्र पतिभान भरूद श्रवीगरमत मन्छि নেতৃসঙ্ঘ এবং যুবকদের দলটি কর্মিসঙ্ঘ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতি সরল ভাষায় লোকসাধারণকে বঙ্গ-বিভাগের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জম্ম অশ্বিনীকুমার তাঁহার অন্তরাগী কভিপয় युवकरक जारमन कतिग्राছिलान। এই দলে निक्रक ও উকিলো আঠারটি যুবক ছিলেন। ইহারা বরিশালের রাজপথে বক্তৃতা করিতেন। নিজেদের কাজের স্থবিধার জন্ম এই যুবকগণ সজ্य-বছ হন। এই দল্টির নাম হইল কর্মিসভ্য। ডাক্তার নিশিকান্ত বস্থ এই সঙ্গের প্রথম সম্পাদক। অধিনীকুমারের অভিপ্রায়ে এই দলটির উদ্ভব হইলেও প্রথমে কিছুকাল তিনি এই দলের সহিত কার্য্যতঃ যোগদান করিতে পারিতেন না। তখন তিনি ছিলেন ইহাদের প্রামর্শ-দাতা। অধিনীকুমারকে তখন বরি-भारनत श्रवीनरमत महिल मिनिया कार्या कतिरल रहेल। ভাক্তার তারিণীকুমার গুল্ব, উকিল হরনাথ ঘোষ, জমিদার

উপেজ্রনাথ সেন, উকিল দীনবন্ধু সেন, উকিল রজনীকান্ত দাস, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী ও অধিনীকুমার প্রভৃতি বরিশালের অল্প-সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃসক্তের সভ্য ছিলেন। ইহাদের পাঁচজন নেতার স্বাক্ষরিত একথানি পুস্তিকা বরিশাল জিলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকায় নেতৃগণ দেশবাসী জনমগুলীকে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্ম সালিসী-সভা স্থাপন এবং বিলাতী ত্রব্য বর্জন করিয়া স্বদেশ-জাত জব্য ব্যবহার করিতে সনির্বন্ধ অমুরোধ করিয়াছিলেন। याशांट शांटे वासाद विनाजी नवन, विनाजी कानफ, हिनि, মনোহারী দ্রবা এবং মছা বিক্রেয় না হয় ভজ্জ্ম সর্ব্বপ্রকার বৈধ চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টার সফলতা যত অধিক হইতেছিল রাজকর্মচারীদের রোষ ততই বৃদ্ধি পাইতে সাগিল। লাট্ ফুলারের থৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, ভিনি বরিশালবাসীকে ভয় দেখাইবার জম্ম "রোটাস্" জাহাজে বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পাঁচজন নেতাকে তাঁহার জাহাজে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ধনক দিয়া বলিলেন—'You are playing with fire!' 'সাবধান হইবেন, আপনারা আগুন লইয়া খেলিভেছেন।' এই সময়ে বরিশাল জিলার বহুগ্রামে সালিদী সভা স্থাপিত ইইয়া-্র সভার গ্রামের মাম্লা মীমাংসিত ইইত বলিয়া আদালতের আয় হ্রাস হইভেছিল। ঐ সালিসী সভার উল্লেখ कतिया त्राय-मीख नां माइव वनितन-"What you call

Arbitration Committee, I call Committee of Public Safety." ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামকালে উক্ত ছই রাজ্যে "Committee of Public Safety" নামক বিপ্লববাদীদের যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, লাট সাহেব উহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন তিনি নেতাদিগকে একে একে উক্ত পুস্তিকা প্রত্যাহার করিছে অমুরোধ করেন। একজন বলিলেন—'আমাদিগকে ভাবিবার জন্ম একটু সময় দিন।' উহাতে লাটু ফুলার অয়িশ্রমা হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কোন কথা শুনিব না, বলুন প্রত্যাহার করিবেন কি না ? বলুন, 'হাঁ' বা 'না'।" ছোট লাট্ বাহাছরের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারা একে একে সম্মতি দিলেন। সর্ব্বেশেষে অশ্বিনীকুমারকেও অনিজ্ঞায় সহকর্মীদের মতে মন্ত দিতে হইল।

এই পৃস্তিকা প্রত্যাহারের সম্মতি প্রদান করায় অনেকে অধিনীকুমারের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দ্রদর্শী ও যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ তাঁহারা অধিনীকুমারের কার্য্য সমর্থন করিয়া বিলিয়াছেন—"অধিনীকুমার পৃস্তিকা প্রত্যাহার করিয়া স্বীয় রাজনৈতিক মনস্বিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"এই ঘটনায় প্রিকৃত্ব বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছেন—"এই ঘটনায় অধিনীকুমার লোকনিন্দার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যে সংযম, যে বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ভাহা না করিলে বরিশালে সে দিন রক্তের নদী প্রবাহিত হইত। অধিনীকুমার

যে কেবল দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যথার্থ রাষ্ট্রনীতিবেন্তা বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

কিছুদিন পরে ম্যাজিট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব এইরূপ এক ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অশ্বিনীকুমার-প্রমুখ নেতৃগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার-মূলক যে ইস্তাহার জ্ঞারি করিয়াছিলেন রাজ্বলোহ-সূচক বলিয়া তাঁহারা উহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার ইহার প্রতিবাদ করিয়া জ্ঞানাইলেন যে, ইস্তাহার রাজ্বলোহ-সূচক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, কেবল লাট্ সাহেবের অমুরোধে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই জ্ল্ম্য ম্যাজিট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাকে ১০১, টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারটি তখন বরিশালবাসী স্থনসাধারণের তীব্র
সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। বলা কার্ছল্য নেতৃর্নের এই
আচরণে জনসাধারণ বিশেষ ছঃখিত ও কুক হইয়াছিল।
অতঃপর নেতৃসজ্বের স্বতন্ত্র অস্তিছ বিলুপ্ত হইল। অধিনীকুমার কর্মিদলের যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া আন্দোলন
চালাইতে লাগিলেন। কর্মিদল তখন 'ফদেশ-বান্ধব-সমিতি'
আখ্যা প্রাপ্ত হইল এবং অধিনীকুমার হইলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের
সভাপতি।

এই সময়ে নিশিবাব্ স্বেচ্ছায় স্বদেশ-বাদ্ধব-সমিতির প্রচারক পদ প্রহণ করেন। ইছার পরে ছুইজন মুসলমান এবং আর একজন হিন্দু প্রচারক নিযুক্ত হন। প্রচারকগণ মহোল্লাসে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে স্বদেশীর नृजन रागी अनाहेर्ड माशिरमन। সর্বত্র আশা, আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ অব্দে অখিনীকুমার স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। হাটে বাজারে যাহাতে বিলাতী জিনিসের ক্রয় বিক্রয় না হয় তজ্জ্য তিনি হাটের মালিক জমিদারদিগকে পত্র লিখিলেন। **এই সময়ে বরিশাল সহরে সর্ব্বপ্রথম জিলা কনফারেন্স হয়।** কনফারেন্সের কার্য্যে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন ভাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আশীটি গ্রামের প্রতিনিধির নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারাই অধিনীকুমার গ্রামে গ্রামে স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রচারকগণও মক:স্বলে গমন করিয়া শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়া সর্বত্ত আন্দোলন প্রসারিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জ্বিলায় দেডশতের অধিক শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদ্মধ্যে প্রায় একশত শাখায় নিয়মিতভাবে সংবংসরবাাপী কার্যা হইত। অপরগুলি প্রয়োজন মতে কার্যা করিত। পল্লীর এই সমিতিগুলিতে আবশ্যক মতে কার্য্য করিবার জ্বন্স ৫০ জন করিয়া ক্ষেক্সাদেবক থাকিত। স্থৃতরাং দরকার হইলেই ছুই একদিন মধ্যে অশ্বিনীকুমার প্রায় পাঁচ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

এই প্রসঙ্গে ভাক্তার স্থরেজনাথ সেন লিখিয়াছেন—
"ত্থন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিড

হুইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজ্ঞালি বাতি অলিয়া উঠে, তেমন বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অধিনীকুমারের ইচ্ছা দারা।" এই যে সমগ্র জিলাব্যাপী এক বিরাট্ মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল ইহার মূলে ছিল (১) অশ্বিনীকুমারের অসামান্ত চরিত্রের প্রভাব। সমগ্র জিলার লোক অশ্বিনীকুমারের কথা একবাক্যে মানিত। এমন ভাবে বঙ্গদেশে অপর লোকসাধারণের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। (২) স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সভ্যদের মধ্যে একপ্রাণতা। তাঁহারা স্ব-স্থ প্রধান না হইয়া সকলেই অশ্বিনীকুমারের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের সকলেরই মন ছিল কাজের দিকে, নাম জাহির করিবার স্পৃহা কাছারও ছিল না। এই সময়ে বরিশালে স্বদেশী প্রচার ও বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ করিবার জন্ম বেতনভোগী চারিজন এবং অবৈতনিক পঁচিশ জন প্রচারক কার্য্য করিতেন।

ব্যদেশী আন্দোলনের দ্বারা দেশের অশিক্ষিত লোক-সাধারণের চিত্ত জয় করিতে হইলে কেবল বক্তৃতার দ্বারা স্ফল পাওয়া যাইবে না, অমিনীকুমার তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। দেশবাসীর চিত্ত জয় করিতে হইলে সরল সঙ্গীত, জারি, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে দেশের কথা জনাইতে হইবে, প্রথম যৌবনেই অমিনীকুমার তাহা বিলক্ষণরূপে বৃষিতেন। তিনি তাঁহার "ভারতনীতি"তে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—

# ওরে দিনান্তরে দেশের দশা

একবারও ভাই না ভাবিলে।

্দেশী তাঁতী কর্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে, ( তুমি ) বিলাতী বিলাদের খোঁজে, কাল কাটালে।

तक-नातराह्म ७ याम्नी आत्नामत्नत मगरा अविनीकृभात রাজনীতিকে ধর্মনীতির উচ্চগ্রামে উন্নীত করিয়া সকলকে ধর্মবোধে দেশমাতৃকার সেবা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত—''অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা." ''একি এ বঙ্গে নব তরঙ্গে জীবন-স্রোত বহিছে আজ্ব," "গুর্গতি-নাশিনী জয়তি প্রীহর্গে" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি লোকের মনে যুগপৎ ধর্ম ও দেশাঅধোধ জাগরিত করিয়া দেয়। আমরা জানি, অখিনীকুমারের সকল কার্য্যের মূল-প্রস্রবণ ছিল ভগবস্তুক্তি। তাঁহার অনুগামী যে সকল ব্যক্তির যে কোন দিকে শক্তি ছিল তিনি তাহা পুণ্যকর্মে লাগাইবার জন্ম সতত প্রচেষ্টা করিতেন। সেইজ্বল্য তিনি গ্রামের লোকের সরল ভাষায় জারিওয়ালা মুসলমান দ্বারা অদেশী গান লিখাইলেন। ইহাদের গান ওনিয়া পল্লীর নিরক্ষর লোকগণ পরাধীনতার লাঞ্চনা, উপাধির অসারতা ব্ৰিয়াছিল। বভ বভ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের স্তোকবাক্য লোকসাধারণের মনে কি ভাবের উদ্রেক করে উহা জানাইবার জন্ম জারিওয়ালা মফিজদিন বয়াতি গাহিয়াছিলেন-

> "এ দেৰো, ও দেৰো ব'লে অবশেষে ভুজজিনীর পা দেশার।"

লোকসাধারণের মনে স্বদেশীর ভাব মুক্তিত করিয়া দিবার জন্ম অখিনীকুমার এই সময়ে প্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস দ্বারা স্বদেশী যাত্রা রচনা করাইলেন। এই যাত্রা কেবল বরিশালবাসীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর চিন্ত মাতাইয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে এই সময়ে স্থার ব্যাম্ফাইল্ড ফুলার দােদিও প্রতাপে স্বদেশীদলনের জন্ম সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। লাট্ ফুলার বরিশালবাসীকে ভীত করিবার জন্ম সহরে গুর্থাসৈন্দ্রের আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু, কি আশ্রুয়া, বরিশালবাসী গুর্থার দ্বারা নিরপরাধে পথে ঘাটে লাঞ্চিত হইয়াও ভীত হইল না। স্বদেশী যাত্রায় অশ্বিনীকুমারের শিশ্র মুকুন্দ দাস বিদেশীকে শুনাইয়া দিলেন—

( বিদেশী ) আর কি দেখাও ভর ! দেহ ভোমার অধীন বটে, মন ত বাধীন রয় ! . হাত বাঁধ্বে পা বাঁধ্বে ধ'রে না হয় জেলে দেবে,

মন কি ফিরাতে পার্বে, এমন শক্তিময় ?
অধিনীকুমারের ভাবরান্ধি তাঁহার শিষ্য-রচিত সরল সঙ্গীতে
অভিব্যক্ত হইয়া সমগ্র বরিশালবাসীকে অভয়, আখাস ও আনন্দ দান করিতেছিল।

"কথকতা" লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপায়। অধিনীকুমারের অভিপ্রায়ে স্কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কবিরম্ব কাব্যবিশারদ বরিশালে নৃত্তন ভাবের "কথকতা" আরম্ভ করিয়
দেশকল্যাণ সাধন করেন।

সেই স্বদেশীর যুগেই অধিনীকুমারের মতি ধ্বংসনীতি অপেক্ষা গঠননীতির দিকে বেশী ছিল। স্বাধীনতার পথে দ্রুতগতি অগ্রসর করিবার জন্ম তিনি স্বদেশবাসীকে (১) স্বাস্থ্য (২) শিক্ষা (৩) স্বদেশী ও (৪) সালিশী এই চারিটি বিষয়ে স্বাবলম্বননীতি গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তিনিই স্বাবলম্বনমন্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা। বরিশাল জিলায় অধিনীকুমার 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া যে তীত্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহার ফলে এ জিলায় তিন কোটা টাকার বিলাতী বস্ত্রের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল এবং বিলাতী মদের বায়ারটি দোকানের হুইটির মাত্র অস্তিম্ব ছিল।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল উহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, স্বদেশীর যুগে নিখিল বঙ্গের কেবলমাত্র বরিশাল জিলায় "কণ্ঠরোধের আইন" জারি করিয়া গভর্ণমেন্ট এই জিলাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

যে কর্মিদলের দারা অধিনীকুমার এতথানি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশলভার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। স্বেচ্ছা-সেবকগণ হাটে বাজারে লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া অমুনয় বিনয় করিয়াই বিলাভী জব্যবর্জনে তাহাদিগকে সম্মত করিতেন, কদাচ কাহারও উপর জুলুম করিতেন না। কেবল বিলাভী লবণ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইহারা অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে। এই জন্ম কয়েকটি কয়াঁ অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্তও ইইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সেই মহা উত্তেজনার দিনে ইহায়া কয়েকতে যে সংযম ও বৃদ্ধিমন্তার পরিচয়় দিতেন ভাহা স্বরণ করিয়া এখনও গর্কেব বৃক ভরিয়া উঠে। কৃষ্ণকাঠী নামক এক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় একটি জাভীয় বিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পার্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে সেখানে আসিবার পথ ছিল না। তখন স্বেচ্ছাসেবকরাও জাভীয়বিভালয়ের ছাত্রগণ নিজেদের হাতে মাটি কাটিয়া তুই হাত চওড়া, সাত মাইল লম্বা রাস্তা বাঁধিয়াছিলেন। স্বদেশীর যুগে স্বরূপকাঠীও আমড়াজুড়ী অঞ্চলে বহুস্থলে স্বেচ্ছাসেবকগণ রাত্রিকালে স্বাপনাদের গ্রামে পাহারা দিতেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রচেষ্টায় বহু গ্রামে সালিশী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই স্থলে একটি কথা সুস্পষ্ঠভাবে প্রকাশ করা দরকার—
অধিনীকুমারের রাজনৈতিক আন্দোলন কদাচ আইনের সীমা
লক্ষন করিত না। গুপ্ত হত্যাদ্বারা আতদ্কের স্পষ্টি করিয়া
স্বাধীনতা লাভ করা যায় একথা তিনি কখনও মনে স্থান
দিতেন না। তিনি ধার্শ্মিক, ধর্ম্মের পথ হইতে তিনি শ্লেথামাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ
ভ্রমক্রমেও কোন দিন রাজন্মোহ বা জাভিবিত্বের প্রচার করেন
নাই। বক্তারা বঙ্গবিভাগের ইতিহাস বিবৃত করিয়া লোক-

সাধারণকে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবন, বিলাতী বিলাসলামগ্রা বর্জন করিয়া ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে অন্ধরোধ
করিতেন। ইহার মধ্যে কোথায়ও বে-আইনী কিছু ছিল না।
অনেক লোক বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া
দিয়াছিলেন। একস্থলে পল্লীবাসী এক সূলবৃদ্ধি ব্যক্তি জনৈক
বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বাব্, আমার বাড়ীতে
একটা বিলাতী আম্ডার গাছ আছে, সেটাকে কাটিয়া
কেলিব কি?" বক্তা বলিলেন,—"না, উহা কাটিতে হইবে না,
উহার নাম বিলাতী আম্ডা হইলেও, গাছটা আমাদের এই
দেশের মাটিতে জন্মিয়াছে—ওটা দেশী।"

বাকরগঞ্জ জিলায় বিলাতী মন্ত, কাপড় ও লবণের কাট্তি
কমিয়া যাওয়ায় রাজকর্মচারীদের অবর্ণনীয় রোষ জন্মিয়াছিল।
অপচ যিনি শিশ্বদল লইয়া এই কাণ্ড ঘটাইতেছেন তাঁহাকে বা
তাঁহার শিশ্বদিগকে দণ্ড দিবার মত কোন অছিলা বা অজুহাত
পাঁওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে ম্যাজিট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব
একদিন অশ্বিনীকুমারের সহযোগী অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ,
শিক্ষক শরংকুমার রায়, ডাক্ডার নিশিকান্ত বস্থ, উকীল
শ্রীচরণ সেন ও উকীল পূর্ণচন্দ্র দে, পণ্ডিত মনোমোহন
চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে স্বগৃহে ডাকিয়া ধমক্ দিয়া বলিলেন—
"আপনাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে,
তাহাদিগকে আর কিছুতেই থামান যাইতেছে না, আপনারা
কিছুদিনের জক্ষ বক্তৃতা বন্ধ রাধুন।" অশ্বিনীকুমারের

সহবোগীরা জানাইলেন—"আমরা কদাচ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করি না, লোককে বঙ্গবিভাগের কথা ব্ঝাইয়া দিয়া ভারতজাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বলি। আমরা যাহা বলি ভাহা অবৈধ বা বে-আইনী নহে। আমরা অশ্বিনীবাবুর নির্দেশ অন্তুসারে বকুতা করি, তিনি যদি বকুতা করিতে নিষেধ করেন তাহা इंटेल वकुका वक्ष कविव, अग्रथा नरह।" **मालि** ह्विष्टे हैं हो ए ब মধ্যে কোন কোন কৰ্মীকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন—"এখানে শান্তিরক্ষার জন্ম গুর্থাদৈন্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহারা যদি আপনাদের উপর অত্যাচার করে ত আমি দায়ী হইতে পারিব না।" এই কথার উত্তরে ডাক্তার নিশিকাস্ত বস্থ বলিয়াছিলেন,—"আপনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, তবে আমাদিগকেই আত্মরক্ষার **জন্ম চেন্টা** করিতে হইবে।" তুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার প্রদিনই উকীল শ্রামাচরণ দত্ত এবং ভাক্তার নিশিকান্ত বস্থ গুর্থাসৈম্মকর্তৃক নির্য্যাভিত হইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছয় জন ব্যতীত বরিশালবাসী আরও বোল क्षन माजिए देए मारश्यक निक्छे इटेरड धरे मर्स्य भवस्त्राना পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কিছুকালের জন্ম কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। দে যুগে নৃতন বঙ্গে এমনই সব অন্তুত কাশু ঘটিত। নিরক্ষর, নির্মাম, নির্ভীক গুর্থাসৈষ্ট্যগণ বরিশাল সহরে অতি রুশংস ও বীভংস অভ্যাচার করিয়াছিল তথাপি বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবংশ ক্রেতা ও বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। বরিশালবাসী লাছিব

হইয়াও স্বলেশীর পুণাসাধনা হইতে রেখামাত এই হইল না।

অনক্যোপার ইইয়া ম্যাজিট্রেট্ ব্লার সাহেব নৃতন বাজার বসাইলেন। বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের এই বাজার প্রতিষ্ঠার প্রমঙ্গে ডাক্তার স্থরেজনাথ সেন লিখিয়াছেন—"সরকারের মর্জি ইইলে স্থানেরও অভাব হয় না, টাকারও অকুলান হয় না। স্থান পাওয়া গেল, সারি সারি দোকান ঘর নির্মিত ইইল, এমন কি নহবতখানাও প্রস্তুত হইল। ব্লার সাহেবের বাজারে কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল ক্রেডা, বিক্রেডা ও পণ্যের। তামাসা দেখিতেও বরিশালের বালখিল্যেরা ব্লারের বাজারে যায় নাই। সরকারের শক্তি অখিনীকুমারের শক্তিঘারা এমনই প্রতিহত হইয়াছিল।" বরিশালের ম্যাজিট্রেট্ সাহেব অখিনীকুমারের আদেশ ব্যতীত মায়ার সাহেবের জন্ম এক গজ বিলাতী কাপড় ক্রেয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

লাট ফুলার এক বক্তৃতায় মুসলমানদিগকে তাঁহার "সুয়ো-রাণী" অর্থাৎ 'আদরের ঘরণী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ছর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার শাসনকালে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরে এবং কুমিল্লায় হিন্দুমুসলমানে যেরূপ ভীবণ দালা হইয়াছিল ঐরূপ দালা ঐ সকল অঞ্চলে পূর্বের কখনও হয় নাই। তখন এক দল লোক হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া স্বদেশী আন্দোলনটি বার্থ করিতে চেটা করিত।

वित्रमान क्रिलाय এই त्रभ वित्राध घटाँ देवात रहे। बानकाठी वन्मतः ७ कृनवृष्णेत्व इरेग्नाहिन। ग्रांका रहेत्व এकमन মৌলবী বরিশালে আসিয়াছিল। ঝালকাঠীতে সকল কার্য্যে তোমাদিগকৈ ঘূণা করে, তাহাদের সকল কাজই বিপরীত, তোমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ কর, তাহারা পূর্বসমুখ হইয়া সন্ধ্যাপুজা করে। তোমরা কলাপাতের যে পিঠে খাও, তাহারা তার বিপরীত পিঠে খায়। উহাদের সঙ্গে তোমরা কেন মিলেমিশে থাক ?" ইহার উত্তরে এক প্রবীণ মুসলমান বলিলেন—"দেখুন, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে বার মাস থাকি, বিপদে আপদে হিন্দুরা আমাদের পাশে দাঁড়ায়। দেখুন, আমার ক্ষেতে তে<sub>্</sub>শান হয় ভাহা বেচি হিন্দুর কাছে, আমার ভাইর গরু কয়টার যে ছুধ হয় তাহাৎ -হিন্দুরাই কিনে, এই হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমর বাঁচিব কি প্রকারে ?"

ভাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ঢাকানবাব বাহাত্ব হকুম দিলেন, তাহার একটা হাটে (বরিশার
জিলার) বিলাভী লবণ ও বিলাভী কাপড়ের দোকান বসিবে
কাহারও নিষেধ তিনি মানিবেন না। অখিনীবাব্র হুঁকু
অগভ্যা নদীর অপর পারে ন্তন হাট বসিল। তথন বিলাগ
সংস্পর্ন-তৃষ্ট পুরাতন হাট নবাবের হুকুম বজায় রাখিতে গি
একেবারে পরিত্যক্ত হইল। সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রা

সকলেই মৃসলমান। নবাবের কর্মচারীরা প্রভুর স্থ্ন জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশ্চর্যা! তোমরা মুসলমান, ভোমরা একটা হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমাল কর ।" সরল ক্ষকেরা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থসংঘাতের খবর রাখে না। ভাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবিরোধের ধার ধারে না। ভাহারা জানে—অখিনীবাবুই ভাহাদের একমাত্র বন্ধু, ভাহারা নির্ভয়ে জবাব দিল—"আপদে বিপদে রক্ষা করেন 'বাবু', আকালের (ছার্ভক্ষের) সময়ে অন্ন পাঠাইয়া দেন ভিনি। গ্রামে ওলাউঠা লাগিলে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেন ভিনি; এত কাল ত কই, নবাব আমাদের কোন খোঁজ রাখেন নাই; আজ ভাঁহার হুকুমে বাবুর' মনে ব্যথা দিলে খোদা নারাজ হইবেন।" অখিনীকুমার বাকরগঞ্চ জিলার হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তুল্য-প্রিয় ছিলেন।

স্বদেশীর যুগে এক সময়ে বরিশালবাসী জনমণ্ডলী মুসলমান আক্রমণের কাল্পনিক আতক্ষে যেরূপ একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল উহাও অধিনীকুমারের মণ্ডলীগঠনের সাফল্যের অমোঘ পরিচয় প্রদান করে। একদিন সন্ধ্যার পরে হঠাং বরিশালবাসী জনমণ্ডলী নগরের পশ্চিম পার্যস্থ কাশীপুরের দিক্ হইতে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল শুনিতে পাইল। জামালপুর ও কুমিল্লার মুসলমান গুণ্ডাদের বীভংস অত্যাচার-কাহিনী স্বরণ করিয়া নগরবাসী আত্ত্বিত হইয়া তৎক্ষণাং নিজেদের ধনপ্রাণ ও নারীদের 'সম্মান রক্ষার জন্ম বন্ধপরিকর

হইল। অত্যন্ন কাল মধ্যে ছই সহস্র ফেছাসেবক লাঠি,
রামদাও প্রভৃতি হস্তে লইয়া গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ
করিবার জ্বন্ধ কালীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। একজন
অশ্বপৃষ্ঠে তথানির্গয়ের জক্ম ছুটিয়া গেলেন। ম্যাজিট্রেট্ ব্লার
সাহেব নগরবাসীদের এই তুম্ল চাঞ্চল্যের সংবাদ পাইয়া
তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জক্ম কাশীপুরের পথে আসিয়া
দাঁড়াইলেন। তিনি হঠাৎ ফেছাসেবকদিগকে থামাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা দল বাঁধিয়া এই বেশে এসময়ে
কোথায় যাইতেছ ?" উত্তর হইল, "আত্মরক্ষা করিতে।"
সাহেব বলিলেন—"আরে, তোমাদের ভয় কি, আমি আছি,
আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।"
তাঁহারা বলিলেন—"সাহেব, আজ্ব জোলার কথা শুনিব না,
তোমার ইচ্ছা হয় ত কাল দণ্ড দিও, আজ্ব আমাদের ইজ্বৎ
রক্ষা করিতেই হইবে।"

ইহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া ম্যাজিট্রেট সাহেব বরিশালের আসল কর্তা অম্বিনীকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি আসিয়া গাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে নির্ভয়ে গৃহে ফিরিতে আদেশ করিবামাত্র তাঁহারা নীরুবে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দেড় ঘন্টার মধ্যে সংবাদ আসিয়াছিল, মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণভীতি সম্পূর্ণ অলীক।

বাঙ্গলা ভাষায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী রাজনৈতিক সাহিত্য নাই। এই অভাবপুর করিবার জন্ম অধিনীকুমা? বদেশী আন্দোলনের সময় ভাঁহার অনেক শিশুকে করাসী-বিপ্লবের ইভিহাস, ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, হাঙ্গেরীর ইতিহাস, আধুনিক জাপানের ইতিহাস, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, শিখজাতির ইতিহাস, রাজপুতদিগের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্ম উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সমগ্র জিলায় এই সদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্ম বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইত। আমরা জানি এই জন্ম অধিনীকুমার কখনও অর্থাভাব অমুভব করেন নাই। তখন জ্বনসাধারণ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে যে চাঁদা দিত উহাতেই এই আন্দোলনের ব্যয় চলিয়া যাইত। ঝালকাঠী বন্দরের ব্যবসায়ীরা তখন টাকা প্রতি অর্দ্ধ পয়সা "বন্দেমাতরম্ বৃত্তি" তুলিয়া সেই অর্থ কয়েক বংসর প্রদান করিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগে বরিশাল সহরে তুইবার জিলা কন্ফারেলের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমবারের সভায় বরিশালবাসীর আহ্বানে স্বর্গীয় সুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাক্তার গফুর প্রভৃতি দেশনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার গফুর স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বরিশাল জিলার কয়েকটি গ্রামে গমন করিয়া স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন।

अरम्भे आत्मानात्त्र समस्य असम्बद्ध अविनीक्मातरक পূৰ্ববঙ্গ ও আসাম গভৰ্মেন্ট কি চকে দেখিতেন স্তৱ ব্যাম্কাইল্ড্ ফুলারের লিখিত একখানি পত্তে পাঠকগণ উহার পরিচয় পাইতে পারেন। কর্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তিনি অবিনীকুমারকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া নিয়লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

## GOVERNMENT HOUSE

Shillong, 14-8-1906

DEAR SIR,

Before leaving India I must write to beg of you, for your country's sake, to take opportunity, that my resignation affords, of abandoning a position of hostility to the British Government which must be fraught with evil consequences. It has been a matter of deep regret to me that you should have taken so prominent a stand in opposing a Government which only need the co-operation of leaders of the people to benefit the country very greatly; I have been hoping all along that you would re-consider your position. For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip-service only. To the cause of education you have devoted practical and successful effort, remembering that philanthropy is shown by deeds. I beg that you will reflect upon the situation and upon the harm, which the agitation is causing to the youth of your people, and emphasise the self-denial you have practised in the past—an act of renunciation, which, however distasteful to you, will be for the lasting benefit to those whose interest you have at heart.

Yours truly,

(Sd) Bamfylde Fuller

লাট্ ফুলার সাহেবের এই চিঠিখানি অশ্বিনীকুমারের অজ্ঞাত-সারে কোন ব্যক্তি "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানি প্রকাশিত হইলে অশ্বিনীকুমার অত্যস্ত অসম্ভোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখানি ব্যক্তিগত পত্র, ইহা এইভাবে প্রকাশিত হওয়ায় লাট্ ফুলার আমাকে অত্যস্ত অভদ্র মনে করিবেন।"

যে আন্দোলন দ্বারা অধিনীকুমার শত শত ব্বকের
অস্তরে স্বদেশদেবার পবিত্র আকাজ্ফা জাগাইয়া দিয়াছিলেন,
লাট্ ফুলার মনে করিতেন সেই আন্দোলন দ্বারা অধিনীকুমার
গভর্ণমেন্টের সহিত শক্রতা করিতেছেন এবং যে সকল যুবকের
কল্যাণ সাধন করিতে তিনি অভিলাষী এই আন্দোলনদ্বারা তিনি যেন তাহাদেরই অনিষ্ট করিতেছেন। এই সকল
বিচার করিয়া অধিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ
করিয়া গভর্গমেন্টের সহায়তা করেন, ইহাই লাট্ সাহেবের
অন্ধ্রোধ।

বলা বাহুল্য অধিনীকুমার এই অমুরোধ রক্ষা করিছে পারেন নাই। তিনি অতি সুম্পন্ত বাক্যে স্তর ব্যাম্ফাইন্ড্ ফুলারকে জানাইয়াছিলেন—"গভর্গমেন্টের বিরুদ্ধে আমি কোন প্রকার শক্রতার ভাব পোষণ করি না। কিন্তু গভর্গমেন্টের যে সকল কার্য্য আমার মতে অস্থায় আমি সেই সকল কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।"

## বরিশালে প্রাদেশিক সমিভি

ু১৯০৬ অন্দে বরিশাল সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে যোগদানার্থ গমন করিয়া বঙ্গের স্বদেশসেবক ভ্রেষ্ঠপুরুষগণ রুপ্ট রাজকর্মচারীদের ছারা রাজপথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাম্বিত হইয়াছিলেন। এইজন্ম এই সমিতির স্কৃত্তি এখনও রক্তাক্ষরে বাঙ্গালীর মনে মুজিত হইয়া রহিয়াছে । সমগ্র বঙ্গে তখন যে উত্তেজনার স্পৃতি হইয়াছিল সেই উত্তেজনা হইতেই বাঙ্গালীর নবজীবনের ধারা প্রাচীন পন্থা পরিহার করিয়া নৃতন পথে প্রধাবিত হইয়া দেশবাসীর মনে দেশাস্ববোধের সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে।

১৯০৫ অবে ময়মনসিংহ সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন পরবর্তী বর্ষের অধিবেশন বরিশাল সহরে আহ্বান করেন। তখন হইতেই অধিনী-কুমার এই সভার সাক্ষল্যের উপায় চিম্বনে ব্যাপৃত হইলেন।

তিনি স্থির করিলেন, দরিজ বরিশাল জিলাবাসীদের বছ অর্থ ব্যয় করিয়া যে সভার অধিবেশন হইবে উহাকে তিনি 'ছুই তিন দিনের তামাসা' হইতে দিবেন না। এই উপলক্ষে তিনি বরিশাল জিলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রাদেশিক সমিতির বার্ত্তা প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। বর্ষাকালেই তিনি বরিশাল সহরে এক জনসভার অধিবেশন করিয়া পঁয়ত্তিশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি উকীল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ কাল হইতেই অশ্বিনীকুমার
তাঁহার বিভালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়কে প্রামে
থ্রামে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের কথা প্রচারের জক্ত
প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কমিটি তাঁহার প্রতি
প্রাদেশিক সমিতির কথা প্রচারের ভারও অর্পণ করেন। এইজক্ত
শ্রীযুক্ত প্রসন্ধকুমার ভট্টাচার্য্য নামক অপর একজন প্রচারকও
নিযুক্ত হন। প্রচারকত্বয় গ্রামে গ্রামে ঘূরিয়া পল্লীবাদী
জনমণ্ডলীকে দেশের বানী শুনাইয়া প্রাদেশিক সমিতির কথা
জানাইতে লাগিলেন। কয়েকমাস মধ্যে বাকরগঞ্জ জিলার
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সর্বত্র প্রাদেশিক সমিতি
প্রক্রেশীর মঙ্গলমন্ত্র প্রচারিত হইল। যাহাতে পল্লীর দরিজতম ব্যক্তিও প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই
সমিতির ব্যয়্থ-নির্ক্ষায়্যর্থ ভাহার সাধ্যায়ুর্রপ য়ংকিঞ্বিৎ

व्यर्थ थानान करत, ७९०एक यथामञ्चर क्रिहा कता इटेन । বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে বাস্তবিকই বরিশাল জিলাবাসী জনমগুলীর সমিতি হয় তজ্জ্জ্ম যথোচিত চেষ্টার ক্রটী হইল না। এই প্রাদেশিক সমিতিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির সভা বলিবার উপায় রহিল না৷ অধিনী-কুমার কেবল প্রচারক পাঠাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সরলভাষায় পুস্তিকা লিখিয়া তিনি ছইবার বহু সহস্র পুস্তিকা প্রচার করিলেন। অতঃপর শারদীয় পূজাবকাশ সময়ে অধিনীকুমার তাঁহার সহযোগী শিক্ষক ও উকীলদিগকে লইয়া নানাদিকে সমিতির বাণী প্রচার করিয়া অর্থসংগ্রহার্থে বাহির হইলেন। অধিনীকুমার বাটাজোড়, শৈলা, বাকাল প্রভৃতি অঞ্জে অদুমা উৎসাহসহকারে সকলকৈ প্রাদেশিক সমিতির भक्रनकत উদ্দেশ্য বৃঝাইয়া দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাদীরা শিক্ষিত যুবকদের মূথে স্বদেশী ও প্রাদেশিক সমিতির বাণী প্রবণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভৃত হইল। সকলেই মহা উৎসাহের সহিত প্রাদেশিক সমিতির সাহায্যকল্পে সাধ্যান্ত্রপ অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল।

১৯০৬ অব্দের প্রারম্ভে বাকরগঞ্জ জিলার নানাস্থানের চাঁদাদাতা এবং উৎসাহী কন্মীদিগকে লইয়া বরিশাল নগরে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় অবিনী- কুমার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, উকীল রজনীকান্ত পদাস মহাশয় সম্পাদক বৃত হন। প্রাদেশিক সমিতি-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে (১) সংবাদ ও লিপি (২) মণ্ডপ ও বাসন্থান (৩) খাছাদ্রব্য ও সরবরাহ (৪) অভ্যর্থনা, এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভার উপযুক্ত সহকারী সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হইল। ব্রজমোহন কলেজের দর্শনশাদ্রের অধ্যাপক স্বর্গীয় সুরেক্রনারায়ণ মিত্র স্বেচ্ছা-সেবকদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সকলেই অবগত আছেন যে, এই সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্ট বিছার্থীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাকুলার জারি করিয়াছিলেন। এদিকে সঙ্কল্পিত মহাসভার কার্য্যসাধনের জন্ম বহু স্বেচ্ছাসেবকের দরকার। ছাত্রদিগকে এই কার্য্যে গ্রহণ না করিলে উপযুক্ত-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কোথায় পাওয়া যাইবে ? সমিতির উদ্যোক্তারা এক মহা সমস্থায় পতিত হইলেন।

পুরুষসিংহ অধিনীকুমার তথন দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন—
"কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইছে
চাহে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কলেজের
ছাত্রগণ স্বেচ্ছাদেবকের কার্য্য করিলে আমার কলেজের যদি
কোন অনিষ্ট হয়, এমন কি কলেজ যদি উঠিয়াও যায় আমি
ভাহাতে বিন্দুমাত্র ছাথিত হইব না।" অধিনীকুমারের এই

অভয়বাণী প্রচারিত হইবার পর দলে দলে ছাত্র স্বেচ্ছাদেবক হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাদেবকের সংখ্যা তিন শত হইল।

১৮৯৫ অব হইতে বঙ্গদেশের নানা নগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বস্থু, গুরুপ্রসাদ সেন, সভ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীচরণ বন্দ্যোপাখ্যায়, অম্বিকা-চরণ মজুমদার, রাজা বিনয়কুঞ্চ দেব, মহারাজা মণীস্রচন্দ্র নন্দী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ প্রভৃতি বঙ্গের স্থুসম্ভানগণ সভাপতির আসন অলম্কুত করিয়াছিলেন। এত বংসরমধ্যেও কোন বিশিষ্ট মুসলমান এই সভার সভাপতির পদে বৃত হন নাই। অশ্বিনীকুমার কোন বিশিষ্ট মুসলমানকে এই পদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন। অবিনীকুমার আমরণ হিন্দুমুসলমান মিলনমন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। বছবর্ষপূর্কে তিনি **ভাঁহার রচিত "ভারত**গীতি" পুস্তিকায় স্বদেশী সঙ্গীত দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সকলকে জ্বাতিভেদ বিশ্বত হইয়া মাতৃভূমির সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার নেতাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সভা কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার আব্*ছুল রম্মল সাহেবকে সভাপতি মনোনী*ড करतन। ১৯०७ व्ययम् ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ( वाञ्चर्मा ১০১० সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ ) প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের ভারিথ নির্দ্ধারিত হয়। এই সমিভির ক্ষম্ম আট সহত্র লোকের উপযোগী একথানি সুরুহং সভামওপ নিশ্মিত হইয়াছিল।

বঙ্গের প্রত্যেক জিলা হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি বরিশাল কন্ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্ম সাগ্রহে আগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শাসনকর্তা ফুলার সাহেব আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসিত প্রদেশে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্ত পথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে পারিবে না। যাহাতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে লাট্ সাহেবের এই আদেশ লঙ্গন করা না হয় তজ্জ্য বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট্ ইমারসন্ সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধিনীকুমার ও অপর নেতৃবর্গের নিকট এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন যে, আগন্তুক প্রতিনিধিদিগকে নদীর পাড় হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার সময়ে রাজপথে শোভাষাত্রা কিংবা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা হইবে না। বলা বাহুল্য একান্ত ক্ষোভে ও হুঃখে নেতৃবর্গ এই পর্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১০ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে নারায়ণগঞ্জ
এবং থুলনা এই তুই মেইল স্থীমারে নানাদিক্দেশ হইতে
বহু শত প্রতিনিধি বরিশাল নগরে উপস্থিত হন। প্রাদেশিক
সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার রম্মল সাহেব, তাঁহার পত্নী,
দেশপূজা স্থরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, সঞ্জীবনীসম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম
প্রভৃতি জিলার বহু প্রতিনিধি এবং য়্যান্টিসাক্লার সোসাইটির
সভ্যগণ এই এক্ট সময়ে আসিয়াছিলেন। তুই স্থীমারের

প্রতিনিধিগণ মহোল্লাসে "বন্দেমাতরম্" ধানি করিরা নৈশ গগন ও নদীবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু অধিনী কুমারের ইঙ্গিতে নদীকৃলে সমবেত বিরাট্ জনসভ্য উহার প্রতিধানি না করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

ইহাতে তৃঃখিত হইয়া উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অনেকেই বলিলেন, "আমরা তীরে অবতরণ করিয়াই রাজপণে 'বল্দেমাতরম্' ধ্বনি করিব।" তখন অশ্বিনীকুমার এবং বরিশাল নগরের অপর প্রতিনিধিগণ ষ্টীমারে গমন করিয়া জানাইলেন অভ্যর্থনাকালে রাজপথে 'বল্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইলেনা, আমরা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছি তীরে নামিয়া আপনারা 'বল্দেমাতরম্' ধ্বনি করিলে পুলিণ্লাঠি চালাইতে পারে এবং উহাতে বছু অনিষ্টের সম্ভাবন আছে। স্থরেন্দ্রনাথ এই সমস্ভ অবগত হইয়া প্রতিনিধি দিগকে 'বল্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণে বিরত হইতে অমুরো করেন।

কিন্তু স্বেক্সনাথের এই অন্থরোধে য্যাণ্টিসাকুলা সোসাইটির সভাগণ এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রাণে এম বেদনা পাইয়াছিলেন যে, জাঁহারা অভার্থনা সভার আতিথ গ্রহণ না করিয়া অধ্যক্ষ রম্পনীকান্ত গুহ মহাশারে ভবনে গমন করেন। জাঁহারা দেই রাত্রে কেহই অন্নগ্রহ করেন নাই এবং জাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রন্সন করিয়া রাণি সেইদিন রাত্রিকালে রাজাবাহাছরের হাবেলীতে এক বিরাট্ সভায় সভাপতি রম্মল সাহেব এবং সমাগত প্রতিনিধিগণ মহা সমারোহে অভিনন্দিত হন। সভাস্থলে প্রায় দশ মিনিটকাল অবিশ্রান্ত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া সেই বিরাট্ জনসভা তাহাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

৺**কৃষ্ণকু**মার মিত্র এবং ফ্যান্টিদাকু লার দোসাইটির সভ্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ-নিষেধ-মূলক আদেশ আইন-সঙ্গত নহে: সুতরাং সেই আদেশ প্রতিপালন করা অস্তায়। রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিতেই হইবে।" ব**স্তুতঃ** প্রতিনিধিগণের অনেকেই উক্ত মত পোষণ করিতেন। এই জস্ম সভার অধিবেশন দিনে অধিনীকুমারপ্রমুখ বরিশালের নেতৃগণ সুরেন্দ্রনাথ ও অপর প্রতিনিধিদিগকে জানাইলেন— "ষ্টীমারঘাটে শোভাষাত্রা ও 'বন্দেমাতরমৃ' ধ্বনি করা হইবে না, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমরা এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ ছিলাম। উহা প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থিত হইয়াছেন। এখন প্রাদেশিক সমিতি-সংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যের অভার্থনাসভা আর দায়ী নহেন। প্রতিনিধিগণ যদি বরিশালের রাজপথে 'বন্দেমাভরম' ধ্বনি উচ্চারণ করা সঙ্গত মনে করেন, বাকরগঞ্জবাসিগণ উহাতে আনন্দসহকারে যোগদান করিবেন।" অনেক তর্কবিভর্কের পর স্থির হয়,—'যে আদেশ আইনসঙ্গত <sup>নহে</sup> তাহা প্রতিপালন করা অনাবশ্যক। বেলা ছই ঘটিকার

সমরে প্রতিনিধিন্দ রাজনাহাছরের হাবেলীতে সমবেত ছইবেন, সেধান হইতে সভাপতির অন্থ্যমন করিয়া 'বলেমাতরম্' উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে সভামগুপে উপস্থিত হইবেন।' প্রতিনিধিন্দথের এই সিজান্ত অরে অরে প্রচারিত হইল—এই সিজান্ত অবল্যক হইরা প্রতিনিধিন্দ্রারপ্রমুখ নেতৃত্বরে নিকট এই প্রভাব পাঠাইলেন—"আপনারা নেতৃত্বরে করিয়া সভাপত্তির অন্থ্যমন করুন, কিন্তু রাজপথে বেন 'বলেমাতরম্' ধানি করা হয়।" নেতৃগণ ইহাতে অসম্বত হইলে আবার এই এক প্রভাব প্ররিত হইল,—"রাজাবাহাত্রের হাবেলী হইতে কলেজ পর্যান্ত নান্ত্র গমন করিয়া সেধান হইতে 'বলেমাতরম্' ধানি করুন।" লেগা উহাতেও সম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর যখন য়্যান্টিসাক্লার সোসাইটির পনর জন সভা ছই ঘটিকার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া রাজাবাহাছরের হাবেলীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন পুলিশ সাহেব মিস্তার কেপ্প. তাহাদের গতিবোধ করিয়া হস্তস্থিত ঘষ্টিজারা সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গলিতে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। কৃষ্ণবাব্ ইহার প্রতিবাদ করিলে পুলিশ সাহেব উহাদিণকে হাবেলীতে প্রবেশ করিতে দিল। যথাসময়ে শৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাছরের হাবেলী হইতে সভামগুপে যাত্রা করিলেন। প্রথমে এক শকটে পদ্মীসহ সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীষুক্ত আন্তুল

ছালিম গজনভী সাহেব। তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিশাল, ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, অধিনীকুমার, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী পুত্রগণ শ্রেণীবন্ধভাবে চলিতে লাগিলেন।

ষধন সভাপতি মহাশয়ের শক্ট লোন আফিসের প্রায় সমীপবর্ত্তী হইল এবং তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাধপ্রমূব প্রায় একনত প্রতিনিধি নীরবে রাস্তার একপার্শ দিয়া যাইতেছিলেন ভখন হাবেলী হইতে য্যান্টিসাকু লার সোনাইটির সভাগণ শৃত্যলাবত্তভাবে রাজপথে বাহির হইলেন। যেমন ভাঁহার। অমনি অখারোহী সহকারী পুলিশ বাহির হইলেন সুপারিণ্টেণ্টে হেইনস্ সাহেব তাঁহাদের উপর অশ্ব চালাইয়া দিল। স্পারিটেণ্ডেন্ কেম্প্নাহেব জাঁহাদের গমনে বাধা দিল এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বস্থুর বক্ষ হইতে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রান্ধিত উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্ম হস্ত প্রসারণ করিল। শচীন্দ্রপ্রসাদ হস্তদ্বারা বক্ষ আবৃত করিয়া উত্তরীয় রক্ষার চেষ্টা করিলেন। তখন কেম্প্ সাহেব শচীন্দ্রপ্রসাদকে খুসি মারিল। সাহেবের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুবেদার বাব্রাম সিং "শাসা লোককো মারো, হুকুম হয়া" এই বলিয়া হুশ্কার দিয়া উঠিল, অমনি কনষ্টেবলদিগের দীর্ঘ বংশযৃষ্টি প্রতিনিধিগণের উপর পতিত হইল। পুলিশের অত্যাচার আরম্ভ হইবার পূর্বে পর্যান্ত প্রতিনিধিগণ নীরব ছিলেন, কিন্ত যখন দেশভক্ত সম্ভানের রক্ষে ধরণী রঞ্জিত হইল তখন চতুৰ্দিক্

হইতে ভীমনাদে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইল। য়ানি-সাকু লার সোসাইটির সভ্যগণের একজনও পলায়ন করেন নাই ; ভাঁছারা ভীষণ প্রহার খাইয়াও মহোৎসাহে মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার জব্ম যাহাদের হস্তে কিছুই ছিল না এমন মাতৃভক্ত সন্তানদিগকে পুলিশেরা নির্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল; তাহারা প্রহার করিতে করিতে কয়েকজনকে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল। সোসাইটির ্অক্সতম সভ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহু ঠাকুরতাকে কনষ্টেবলের৷ প্রহার করিতে করিতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্ছের পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন যখন জল-মধ্যে দণ্ডায়মান তখনও পুলিশ তাহাকে প্রহার করিতেছিল। ঐ অবস্থায়ও চিত্তরঞ্জন উদ্ধমুখ হইয়া বলিতেছেন—'বন্দেখাভরম্'। চিতরঞ্জন এই নির্যাতন বর্ণনা করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন—"অবশেষে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল বৃকি আর মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।" চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"বাবা, এই অবস্থায়ও পুলিশ আমাকে যতবার প্রহার করিয়াছে আমি ততবারই 'বন্দেমাতরম্' বিলয়াছি। এইরূপ অবস্থায় এক কনষ্টেবল চীংকার করিয়া বলিল—'মং মারো, মর্ যায়ে গা'," প্রহার থামিল। এক কনষ্টেবল চিত্তরঞ্চনকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল।

চিত্তরঞ্চনকে যখন পুলিশেরা প্রহার করিভেছিল তখন

কলিকাতা নগরের অক্ততম প্রতিনিধি বাবু ললিতমোহন ঘোষাল চীৎকার করিয়া বলিলেন—"মনোরঞ্জন বাবুর ছেলেকে মারিয়া কেলিল।" ব্যস্ত হইয়া অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ পশ্চাতে ফিরিলেন। ওদিকে হাবেলীর ভিতরে যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহারা বাহির হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অশ্বারোহী হেইনস সাহেব তাঁহাদের উপর ঘোডা চালাইয়া দিতে লাগিল। কনষ্টেবলের। লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাবেলীর ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে নহবতের নিম্নে কয়েকটা লগুন ঝুলিতেছিল, পুলিশের লাঠিতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ যথন ফটকের সম্মুখে লাঠি চালাইতেছিল তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র, কৃষ্ণনগরের বেচারাম লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রন্ধনীকান্ত গুহ মহাশয় হাবেলী ও রাজপথের সংযোজক সেতৃর উপর আসিলেন। পুলিশ বেচারামবাব্ ও রজনীবাব্কে প্রহার বেচারামবাবু অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত **হইলেন**। मरामनिश्टित बुद्धल्लान श्रामाशायरक श्रुनिम अमन সাংঘাতিকরপে প্রহার করিল যে, তাঁহার মাথা ফাটিয়া গেল, ভিনি ধরাশায়ী হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণকুমারবাবু স্থবেদার বাবুরাম সিংকে ধারা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন এবং কেম্ সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া আহত ব্রফেন্সলালকে দেখাইলেন। কৃষ্ট্মার বাবু বলিলেন—"তোমার পুলিশ গুণার স্থায় ব্যবহার করিতেছে, ইহাদিগকে থামাও, নতুবা আজ মহাবিপদ হইবে।" थकी कनरहेवरलंड शना धित्रा कृष्ककुमात वाव विलितन, "अहे কনষ্টেবল হাবেলীর ফটকে গিয়া প্রতিনিধিদিগকে প্রহার করিয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি।" কেম্প্ সাহেব বলিল—"ইহার নাম জ্রীশচন্দ্র দে, আমি ইহাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" পরক্ষণেই কনষ্টেবল দলে মিশিয়া গেল। জ্রীষুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কেম্প্ সাহেবকে বলিলেন, "এই কনষ্টেবলগুলি ভোমার অধীন, ইহাদিগকে তুমি থামাও।" কেম্প্ সাহেব কিঞ্চিৎ উষ্ণ ইইয়া বলিল—"আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।" পুলিশ বছ্র প্রতিনিধিকে প্রহার করিল—কেহ কেহ গুরুতররূপে, অনেকে সামান্তরূপে আহত হইলেন। অবশেষে বিউগেল বাজিয়া উঠিল, অমনি পুলিশদল হাবেলীর সম্মুখন্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান হইল।

যে স্থলে কৃষ্ণকুমার বাবু ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কেম্প্ সাহেবের কথোপকথন স্থতৈছিল সুরেন্দ্রনাথ প্রান্ধ নেতৃগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। স্থরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেবকে বলিলেন—"তোমার পুলিশ এই সকল লোককে প্রহার করিতেছে কেন ? ইহারা কোন অস্থায় করেরাছেন, ইহাদিগকে গ্রেণ্ডার কর। আমি সকল দায়িছ নিচ্ছে লইতে প্রস্তুত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেণ্ডার করিতে পার।" উত্তরে কেম্প্ সাহেব বলিল—"আমি আপনাকে গ্রেণ্ডার করিলাম।" স্থরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি হাজির আছি।" তখন অমৃতব্যার প্রিকার স্থাপ্রান্ধ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, স্থাপন্দ্রনাথ

বস্থু এবং অধিনীকুমার বলিলেন—"আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প**্সাহেব বলিল—"একমাত্র স্থার**ন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ আমি পাইয়াছি।" কেম্প সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে नरेया भाषि द्विष्टे नारंटरवर वाड़ी यांजा करिन । अविनीकुमात, জমিদার বিহারীলাল রায় এবং কাব্যবিশারদ মহাশয় ভাঁহার অমুগমন করিলেন। কেম্পাহেব বন্যোপাধ্যায় মহাশয়কে माखिर्द्धे हेमात्रमानत गृहमाधा लहेशा शिल, अधिनीकृमात প্রভৃতি বাড়ীর দ্বারদেশে শক্টমধ্যে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক চাপরাশী আসিয়া অধিনীকুমার ও বিহারীবাবুকে ম্যান্ধিষ্ট্রেটের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। ভাঁহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র ইমারসন্ সাহেব বরিশাল সহরের এই হুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বাহির হও, ভোমাদের মাথায় টুপী নাই।" ধুভিচাদরপরা অধিনী-কুমার বলিলেন—''ইহাই' যে আমার জাতীয় পরিচ্ছদ।" বিহারী বাবুর টুপীটা হাতে ছিল, তিনি উহা দেখাইয়া বলিলেন—"এই ত আমার টুপী।" কিন্তু কে আর কথা তনে? রুদ্রাবতার ইমারসন্ সাহেব ক্রমাগত বলিতেছিলেন—"বাহির হইয়া যাও।" তাঁহারা এইরূপে অপমানিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের দলী কাব্যবিশারদ মহাশয় একথানি পরদার আড়ালে বাহিরে ছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল কাষায় বস্ত্র, গলে ছিল গৈরিক উত্তরীয়, দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত, তাঁহাকে দেখিয়া ইমারসন্ সাহেব विकृष्टे श्रात-"वाद्यि इ.७, वाद्यि इ.७" विलया हीरकात করিতে লাগিলেন। তিন জনই লাঞ্চিত হইয়া চলিয়া আসিলেন।

ইহার পরে বিচার প্রহসন চলিল। স্বরেন্দ্রনাথ ফৌজনারী কার্য্যবিধির ১৮৮ ধারায় অপরাধী স্থিরীকৃত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। বিচারাভিনয় শেষ করিয়া ম্যাজিষ্টেট হঠাৎ স্থারেন্দ্রনাথকে বলিলেন—"This is disgraceful, ইহা লজাজনক।" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I protest against such a remark, a remark this kind ought not to come from the Court." অৰ্থাৎ "আমি আপনার এইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি, বিচারা-দালত হইতে এইরূপ মন্তব্য হওয়া উচিত নহে।" ইমার্সন্ সাহেব ভীম গৰ্জনে বলিলেন—"Keep quiet, this is contempt of Court, I draw up contempt proceedings against you." অর্থাৎ 'চুপ কর, এতদ্বারা আদালত অবজ্ঞা করা হইতেছে, আমি তোমার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞার মামলা রুজু করিতেছি।" উত্তরে স্থরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I have done nothing. Do just as you please." অর্থাৎ "আমি কোনরূপ অক্সায় করি নাই, আপনি যাহ। ইচ্ছা করিতে পারেন।" ভংক্ষণাং বিচার হইয়া গেল, স্থারেন্দ্রনাথকে পুনরায় অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ইমারসন সাহেব গ্রন্থ শত টাকা জরিমানা করিলেন। এই সময়ে ইমারসন্ সাহেবের এক সিবিলিয়ান <sup>ব্</sup>ষ্ অফুটখনে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূত

কুদ্ধ ইমারসন্ সাহেবের বৃদ্ধির গোড়ায় তখন একটু জল আসিল। তিনি যেন একটু খানি নরম হইয়া বলিলেন—"I give you an opportunity to apologise." অর্থাৎ "আমি আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ দিলাম।" বুদ্ধিদাতাও বলিয়া উঠিলেন, "You ought to take this opportunity and apologise." অর্থাৎ "এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" দৃঢ়চিত্ত স্থরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "I respectfully decline to apologise. I have done nothing wrong." ''আমি ক্ষমা স্বীকার করিতে সবিনয়ে অস্বীকার করিতেছি। আমি কোন দোষ করি নাই।" বিচার-প্রহসন এইখানে শেষ হ'ইল। স্থরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেবের দ্বারা ম্যাজিপ্টেটের নিকট জরিমানার চারিশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কি**স্ত স্থরেন্দ্রনাথ সহজে ছাড়ি**য়া দিবার পাত্র নহেন। मााजिरद्वेरित এই अनााग विठात्तत विकृष्ट आशीन करतन। সরকার হইতে ১৮৮ ধারার মামলা তুলিয়া লইয়া জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। হাইকোর্ট প্রকাশ করেন— "We cannot find any justification for the proceedings for the contempt of Court in the circumstances of 'the case." অর্থাৎ "এই মামলার ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা আদালত অবমাননার কোন প্রমাণ পাইতেছি না।" হাইকোর্ট ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্থরেন্দ্রনাথকে वाष्रभक्त नमर्वत्नद्र कान सूर्यात्र ना विद्या माहिकाडेपृष्टे बनास

করিয়াছিলেন। এই জন্ম হাইকোর্ট ম্যান্সিষ্ট্রেটের আদেশ বাতিল করিয়া জরিমানার টাকা ফেরত দিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

যে সকল প্রতিনিধি পুলিস-কর্তৃক নির্ম্মভাবে প্রস্তুত হন তাঁহাদের মধ্যে ব্রজেজ্ঞলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীক্রপ্রসাদ বস্থু, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গুহু ঠাকুরতা বহুকষ্টে থানায় এজাহার দিয়া সরকারী ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দারা আহত স্থান পরীক্ষা কুরাইয়া সার্টিফিকেট্ লইলেন।

বন্দী সুরেন্দ্রনাথের সহিত অধিনীকুমার, বিহারীলাল ও কাব্যবিশারদ মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেটের ভবনে গমন করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এদিকে পূলিশের প্রহার খাইয়াও প্রতিনিধিগণ রণজয়ী সৈত্যের মঞ্চ মহোল্লাসে নির্ভয়ে 'বন্দেমাতরম্' রবে দিঙ্মগুল নির্নাদিত করিয়া সভামগুপে উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার অমুপস্থিত ছিলেন বিলয়া নিবারণচক্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রতিনিধিদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

## অশ্বিনীকুমারের অভিভাষ্প

অভার্থনা সভা এবং বাকরগঞ্জ জিলার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিভেছি। এডকাল পরে আমরা যে আপনাদিগকে সাদরে অভার্থনা করিতে পারিলাম একন্য আমি বিশেষ আনন্দ অমুভব করিতেছি। বঙ্গবিভাগের পরে এই জিলার উপর দিয়া যে সমস্ত কঠোর অত্যাচারের স্রোভ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই জিলা যেরপ কন্ত সহ্য করিয়াছে, তাহা শরণ করিলে হৃদয় নিরাশায় অভিভূত হয় সত্য কিন্তু আবার এই কারণেই সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণকে আমাদের আহ্বান করা কর্তব্য, কেননা তাহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।

এই সমিতির অধিবেশন দেখিবার জন্ম যিনি
নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন সেই স্বর্গীয় প্যারীলাল রায়
মহাশয়ের মৃত্যুবেদনা আমরা অভ্য বিশেষভাবে অন্ধুত্তব
করিতেছি। স্বর্গীয় চৌধুরী আস্মতালী খাঁ সাহেব ও স্বর্গীয়
রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর মৃত্যুতেও আমরা শোকসন্তুপ্ত।
তাঁহারা জীবিত থাকিলে অভ্যর্থনাসভা নিঃসন্দেহ অধিকতর
শক্তিসম্পন্ন হইত।

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন কিছুই অধুনা বরিশালে নাই। তবে আপনারা যেন্থানে মিলিত হইয়াছেন এই স্থান ইতিহাসবিশ্রুত চম্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত। চম্রদ্র-দ্বীপের রাজ্ঞাদের বীরোচিত কার্য্যকলাপ আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই নাই। আপনাদের সুখসচ্চন্দতার জন্ম আমরা যে অকিঞ্ছিৎকর বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহা দ্বারা বিচার করিলে আমাদের সম্বদয়তার অভাব অঞ্ভূত হইবে সত্য, কিন্তু আমাদের সরলত। এবং আস্তরিকতা দ্বারা বিচার করিলে নিশ্চিতই আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইব।

অন্ত বাকরগঞ্জের পক্ষে বিশেষ শ্বরণীয় দিন। জ্বননী জ্বাভূমির নামে আজ বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি এস্থানে সমবেত হইয়াছেন এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মহতী সভার সভাপতি হইবেন। মুসলমান ল্রাতৃগণ শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিবেন, এরূপ আশা করি।

আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিকৃল অবস্থার ভিতরেও এবার আমরা অতি সুসময়েই এই সভায় সন্মিলিত হইয়াছি। কোট কোটি বাঙ্গালীর সনির্ব্বদ্ধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গ, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ এই বিভাগের কৃষ্ণ ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের পরে যে অবিশ্বাস ও অত্যাচারমূলক শাসননীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে রাজশক্তির প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইতেছে। এ সমস্তই নিরাশাবাঞ্চক সভা, কিন্তু অমঙ্গল হইতে মঙ্গল প্রস্থুত হয়। এই সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া যে নবজীবনের সূচনা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। প্রভূষণর্কে যাঁহারা জাতিবিশেষের শুভাশুভকে ক্রীভার সামগ্রী করিতে চাহেন, আমাদের সমস্ত ব্যাপার যাঁহারা বিজ্ঞাতীয় উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি-দিগের খেয়ালের সামগ্রী করিয়া তুলিরাছেন, এডকাল পর্যান্ত আমরা স্বীয় নিয়তি বিশ্বত হইয়া, ভাঁহাদেরই হল্তে আত্মসমর্পণ

করিয়া গভীর নিজায় মগ্ন ছিলাম। কিন্তু যিনি বঙ্গদেশ, অথবা কেবল বঙ্গদেশই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বীয় অভি-প্রায়ামূলারে পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিংশশতান্দীর দেই ভীষণ দান্তিক ব্যক্তির কঠোর আঘাতে অবশেষে আমাদের চৈতপ্ত হইয়াছে। জগদীশ্বরের আশীর্কাদ এই সুপ্ত জাতির উপর বর্ষিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ জাগরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ কেন, নিখিল ভারতবর্ষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অচিরেই আত্মশক্তি বলে স্বীয় নিয়তি নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহত্তর কার্য্যের জন্ম ভগবান আমাদিগকে নিঃসন্দেহ নিযুক্ত করিবেন।

সময়ের গতি যিনি পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, সামাদের জন্মভূমির মহন্ত এবং শ্রেষ্ঠছলাভের সময় আগতপ্রায়। ব্রিটিশসমাটের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ যেদিন পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে আসন লাভ করিবে সেদিন অদ্রে। পূর্ব্ব গৌরব এবং মহন্তলাভের উপায় বিস্মৃত হইয়া যথন ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছিল, তখন সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভারতবর্ষকে অপর একটি শক্তিশালী জাতির সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছেন। এই উন্নতশীল জাতি আস্মাক্তিবলে বিভিন্ন দিকে অভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং অধ্না সমগ্র পৃথিবীর প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বনামধন্য মহৎ ব্যক্তিদিশের বন্ধ ও চেষ্টায় এই উভয় জাতির এই সম্মিলন যে বাঞ্চিত কল লাভ করিয়াছে

ভাষা কে অবীকার করিবে ! ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা কি এখন জাগিয়া উঠে নাই ? সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি খক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাজ্ঞা কি আমাদের হৃদয়ে জাপরিত হয় নাই ? যুগযুগাস্তরের জড়তা ভ্যাগ করিয়া দেশ-হিতকর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে কি আমরা আরম্ভ করি নাই ? কুসংস্কার এবং মূর্থতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতজননীর নামে আমরা কি এদেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে প্রাভৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছি না ? ভগবানের আশ্চর্য্য বিধান লক্ষ্য করুন, সমগ্র দেশ, সমস্ত চিস্তা নব আদর্শ এবং নব আকাতফায় উদ্বোধিত হইয়াছে। কর্মচারিগণের অভ্যাচার ও অবিচারে এই জীবনস্রোভ অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে। সর্বজাতির ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে যে স্রোভ প্রবাহিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন শক্তিই সে স্রোডে বাধা দিতে পারিবে না বলিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

এই সময়ে, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রাক্তালে, উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যুক্তবঙ্গের প্রতিনিধিগণ বরিশালে মিলিত হইয়াছেন, এজন্য আমি বিশেষ আনন্দ অমুভব করিতেছি। আপনাদের সম্মুধে এখন জাতিগঠনের সমস্তা উপস্থিত।

আমার বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশীয় শিৱের সৃষ্টি ও উন্নতি এবং সালিশী আদালতগঠন প্রভৃতি কার্যাই এই জাতীয় উন্নতির ভিতিভূমি হওয়া কর্ত্ব্য।

জাতীয় শিক্ষার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে পতিত হওয়া বাঞ্চনীয়। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী হইতে আমরা বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শিক্ষা আমাদিগকে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় স্বার্থ চিস্তনে উদ্বোধিত করিয়াছে। কোন জাতিই যে কেবল পরপদলেহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাহাও এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা ও শিল্পের আবশ্যকতা এবং যে সমস্ত উদার নীতি দ্বারা জাতীয় উন্নতি সম্ভব হয় তাহাও এই শিক্ষাই আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু যতদিন এই সমস্ত নীতি আমরা আত্মশক্তিবলে জাতীয়ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের অভ্যুত্থান দূরে থাকুক, আমাদের যাহা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তাহাও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। আমাদিগের আদর্শ এবং জীবনের উদ্দেশ্য প্রতীচা জ্বাতির আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। যে-সমস্ত রীতিনীতি প্রাচ্য প্রকৃতি গঠন করে তাহা প্রতীচ্য রীতিনীতি হইতে বিভিন্ন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দারা এই পার্থক্যের বোধ আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। শিক্ষার্থীরা কি ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্ধায় ও ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষিত হয় ? প্রাচীনকালের ঋষি এবং সাধুগণকর্তৃক প্রচারিত অবিনশ্বর সভাের উপাদানে গঠিত ভারতীয় জীবনের অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা আধুনিক শিক্ষকগণের পক্ষে অবস্তব। প্রাচীন উপাদান লইয়া নৃতন জীবন গঠন করা এই সমস্ত শিক্ষকদিগের পক্ষে সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। আত্মশক্তি-দ্বারা আমাদিগকে প্রতীচ্য জগং ইইতে নৃতন জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহা প্রাচীনের সহিত মিশাইয়া ভারতভূমির প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক চ্ছাহ ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করিতে ইইবে। আমাদের আকাজ্রিক মহাজাতি সংগঠন করিবার জন্ম মাতৃভূমির নামে সকলকে সমবেতভাবে কার্য্য-সাধনে আহ্বান করিতে হইবে, এরূপ করিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষা ফলপ্রস্ হইবে জাতিসংগঠনকারী কোন মহাজন বলিয়াছেন—"জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিই নৈতিক উন্নতি করিতে পারে না, একমাত্র জাতীয় শিক্ষার উপরই জাতীয় হিতাহিত প্রতিষ্ঠিত হইবে পারে।" এজন্যই দেশের সর্ক্রেকার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ সার্কভৌমিক জাতীয় শিক্ষার উন্নম আমর আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিতেছি।

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে এরণ কোন জাতীয় উপায় উন্তাবন আমাদের দ্বিতীয় সমস্থা যে ভারতের ঐশ্বর্য এক সময়ে সমগ্র জগতের হিংসার বিব ছিল, যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য সকল এককালে প্রাচ্য জগতে গৌরব ঘোষণা ও প্রতীচ্য জগতের অভাব পূরণ করিত, সে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এখন অন্নবন্ত্রের চিন্তায় আকুল ভারতীয় নিল্লের অধংপভনের শোচনীয় বৃদ্ধান্ত সর্বজনবিদিত প্রায় ছই কোটি গজ ম্যাঞ্চেষ্টার-জাত বন্ধ প্রতি বংসর ভার্ বাসীর লজ্জা নিবারণ জন্য আমদানী হইয়া থাকে। যে বাকরগঞ্জ বঙ্গদেশের 'শস্তভাণ্ডার' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেখানে এক বংসর অজন্ম হইলেই অন্নের জন্য চিস্তিত হইতে হয়। যাহা হউক, সমস্ত প্রদেশেই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির চিক্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। তন্তুবায়গণ অতি অল্লকাল হইল তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে। যাহার। ইতঃপূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্রের প্রচলনে উৎপীড়িত ও হাতসর্বব্ধ হইয়া-ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহারা আশার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অচিরেই তাহাদের পরিশ্রমজাত বস্ত্র বিদেশী বস্ত্রের সম-কক্ষতা লাভ করিবে এই আশায় তাহারা উৎফুল্ল। বস্ত্রবয়নের যে সমস্ত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেইগুলি এবং ভারতবর্ষের এক কোটি বাদশ লক্ষ তন্তুবায় এদেশের ত্রিশ কোটি অধিবাদীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার পক্ষে কি প্রচুর नरह ? किन्छ दकवल जन्जवां मध्यमां ग्रहे वा विल दकन, मुझान्छ এবং উচ্চবংশোদ্ধৰ ব্যক্তিগণও এক্ষণে সম্ভানদিগকৈ বয়ন ও রঞ্জন প্রভৃতি শিল্পবিক্তা শিক্ষাদান করিতেছেন।

আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সহরের অনেক ভদ্রলোক আপনাদের গৃহে বয়নযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের পুরাঙ্গনাগণ আনন্দের সহিত বয়নকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। শিল্পশিক্ষার এই চেষ্টা ভগবংপ্রেরিড এবং আমি বিশ্বাস করি অচিরেই ইহা দ্বারা আমাদের সৌভাগ্যের স্ত্রপাত হইবে। বাকরগঞ্জের ন্যায় একটি কুজ জিলার

ছয় সাত্থানি গ্রাম হইতে হুই মাসে প্রায় হুই হাজার টাকা মূল্যের নিব প্রস্তুত করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ইহা কি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার পরিচায়ক নহে? এই তো মাত্র আরম্ভ। এই উদ্যম সর্ববেতাভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নহে? জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্ম, স্বদেশী অন্দোলনের শুভ সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, আমাদের শিল্পের উন্নতিপথের অস্করায়—রক্ষণশীলতা ও নিরুদাম পরিহারের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আদর্শ শিল্পবিদ্যালয়সমূহ সর্বত প্রতিষ্ঠার্থ, চিরদিনের রীতি অমুসারে ধন গৃহে গচ্ছিত না রাখিয়া নানারূপ কলকার-খানা প্রভৃতি স্থাপনকল্পে আমাদের দেশের ধনীদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্ম এবং সর্ক্রোপরি 📲 যৌথ কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশের সোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বহু প্রচারক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র এই সমস্ত উপায় ছারাই দেশীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি সম্পব।

ইহার পর সালিশী সভাস্থাপন বিষয়ে আমি আপনাদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জাতীয় শক্তি-প্রতিষ্ঠার ইহা
অপেকা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। অর্থ্ধশতাকী পূর্বে এই
দেশের প্রত্যেক গ্রামে 'মোড়ল' বা পঞ্চায়েত সভা ছিল। এই
পঞ্চায়েত সভা বা মোড়লগণ গ্রামবাসীদের ছোটখাট
বিবাদগুলি মীমাংসা করিয়া দিভেন এবং সমাজের এমন শাসন
ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ মীমাংসা অবনত মন্তবে গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইত। গ্রামবাসিগণের সমবেত শক্তি এখন অতীতের কাহিনী। যে জনশক্তি এই গ্রাম্যসমাজের মূল ভিত্তি ছিল তাহা নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর গ্রামের কেহই অভিযোগ মীমাংসার জন্ম পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে না। ত্রন্ধকারিগণ এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লজ্জাভয়হীন হইয়া গ্রামে বাদ করে। পুরাতন বিদায় লইয়াছে, গ্রাম্যদমিতি লোপ পাইয়াছে। এখন লোক জেদের বশবর্তী হইয়া আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আইনআদালতের ব্যুরবাহুল্যে কত লোক যে সর্ব্বস্বাস্ত হইতেছে তাহার ইয়ুত্রা নাই। এই সমস্ত অশুভ নিবারণ এবং জাতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার জ্ঞ্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া সেই প্রাচীন সালিশী-বিচারপ্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তন কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নছে ? ইহা দারা আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইব। এতদ্বাতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃষ্ট্র স্থাপনের আর উপায় নাই। সালিশী আদালত গঠিত হইলে জাতীয় শক্তির বিকাশ হইবে। এছফু আমি অন্ধুরোধ করিতেছি যে, প্রত্যেক জিলায় সালিশী সভা গঠিত হউক। সমাজের বন্ধন এমন দৃঢ় করা হউক যে, ইহার শাসনে যাহারা অবাধ্য ভাহাদিগকেও এই সমস্ত সভার মীমাংসা অবনত মন্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বাকরগঞ্জে ইভোমধ্যেই এই কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রামের লোকসমূহ সালিশী সভার স্ফল বিশেষভাবে অমুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে বিশেষভাবে যে ব্যাপার আমাদের ফ্রদ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে আমি এখন সেই বঙ্গবিভাগের কথা বলিব। এই ব্যাপারের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে ক্লেশকর। ভারত-সচিব বলিয়াছেন যে. বঙ্গবিভাগ আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ 'কাটা ঘায়ে মুনের ছিটা'। ভগবান জানেন, আমরা কি কষ্ট পাইতেছি। আমি মি: জন মলীকে(এখন লর্ড্)জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কি আশা করেন যে, এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ \*বিদূরিত না হইলে সভা জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে 

প্র এরপ ব্যাপারে ইংলও, স্কটল্যাও বা আয়াল ও কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি আশা করিতে পারেন ? একদল আত্মন্তরী ও অত্যাচারী ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ জাতির হৃদয়ে বেদনা দিয়া, তাঞ্জাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজাবাবসায়সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে . প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লাজ্জর ক্যায় জাতীয় প্রতি-বাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। পৃথিবীর কোন স্থানের লোকই কি এই উপেক্ষা ধীরভাবে সহা করিত ? অপর যে-কোন জাতিই এরপ অবস্থার তুমুল গোলযোগ উপস্থিত করিয়া শাসনযন্ত্র পুরিচালন অসম্ভব করিয়া তুলিত। শাস্কৃশিষ্ট বঙ্গবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর এই বোধ আছে যে, ভাহাদের মধ্যে মনুয়াছের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বজদেশ ভাগ করায় বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি ও অপমান হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী কখনও

বিশ্বত হইবে না। যে পর্যান্ত বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত না হইবে সে পর্যান্ত এ বেদনা বঙ্গবাসীর হাদয়ে জাগরুক রহিবে। যে দিন লর্ড কার্জনের ভরবারি বঙ্গ-জননীর হাদয় দিধা বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরশ্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের কুফল নাশ এবং বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বঙ্গবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? সে প্রতিজ্ঞা কি এত শীঘ্র, ছয় মাস গত না হইতেই, বঙ্গবাসী বিশ্বত হইয়াছে? তাহাদের পক্ষে কি এ প্রতিজ্ঞা বিশ্বত হওয়া সম্ভব? কখনই না। জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বংসরের পর বংসর দৃঢ়তর হইবে এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণ বাঞ্ছিত স্থদিন লাভের আশায় পূর্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা, অধিকতর আগ্রহের সহিত আন্দোলন পরিচালনা করিয়া গৌরব অমুভব করিবে।

বঙ্গবিভাগহেতু যে অসন্তটি ও অসহিষ্ণৃতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে ? 
অর্ ব্যাম্ফাইল্ড ফুলার তীব্র অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবিত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্রমে শাস্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক ? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হাদয়ের বেদনা দূর করিবার আশা করা যায় কি ? কিন্তু অরু ব্যাম্ফাইল্ড্ এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। "কোন জাতিই আইনদারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তিদারা ত নয়ই।" লাট্ ফুলার জাঁহার দেশবাসী জনৈক

প্রসিদ্ধ রাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতকর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রই বিশ্বত হইয়াছেন! যথন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্থা সৈতা ও পিউনিটিভ্ পুলিশ স্থাপন, স্পেশাল্ কনেষ্টবল সম্প্রদায় গঠন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রান্ধনৈতিক ব্যাপারে এবং জনসাধারণ সভায় যোগদান নিষিদ্ধ প্রভৃতি আইন জারি করিলেন। যাহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি ঁ এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে ? এ চণ্ড-নীতির ফল কি হইয়াছে গ বঙ্গবিভাগের ফলেই এ সমস্ত হইতেছে বলিয়া লোকসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে। এরূপ ধারণা অসম্ভষ্টির ভাব সংযত, না বৃদ্ধি করিবে ? আমাদের ত্বংকাহিনী প্রবণ করিবার জন্ম শৃথিবীতে কেহ নাই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়া সত্তেও মিঃ হারবার্ট রবার্টস্, স্থর হেন্রী কটন ও অপরাপর ভারতবন্ধুগণ পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্যদিগের বিন্দুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না; এই বিশ্বাস পূর্ব্বোক্ত ধারণার সহিত মিলিত হইলে অসম্ভষ্টির ভাব বৃদ্ধি কি হ্রাস হইবে ?

স্তার হেন্রী কটনের বক্তৃতার একস্থলে ''বিহার" শব্দ শুনিয়া পার্লামেন্টের কোন সভ্য ধৈর্যাচ্যুত হইয়া পার্সন্থ অপর একজন সভ্যকে বলিয়াছিলেন, "বিহারের কথা কি হইতেছে?" তত্তুত্তরে ঐ সভ্য বলিলেন "ভগবান্ জানেন কি বলিতেছে, চল আমরা ধ্মপানের গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা মদ্য পান করি।"
ভারতবর্ধের সম্বন্ধে এই দারুণ ঘূণাব্যঞ্জক ভাব কে সহিতে
পারে ? বঙ্গদেশ মৃত নহে। এরপ তাচ্ছিল্য এবং ঘূণার ভাব
বঙ্গদেশ সহ্য করিবে না—করিতে পারে না। ফাঁর আশার
কথা বা ওজর আপন্তিতে আর বঙ্গবাসী ভূলিবে না। ফায় এবং
বিধিসঙ্গত ভাবে বঙ্গবাসী আন্দোলন চালাইবে ও প্রাণপণে
বিলাতী পণ্য বর্জন করিতে কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। গভীর
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জাতীয় অভ্যুথানের স্থ্রপাত
হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের প্রতি অত্যাচারেও বঙ্গবাসী
ভীত হইবে না। "যত অত্যাচার তত সাহস"—ইহাই উত্তম
নীতি। বঙ্গবাসী ইমার্সনের এই বাক্য অনুসরণ করিয়া
জয়লাভ করিবে।

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে পুনরায় সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আমি আশা করি যে, এই সভায় আপনাদের আলোচনার ফলে শত শত প্রচারক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইবেন এবং দেশের রাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ-নীতি এবং শিক্ষার উন্নতির জম্ম প্রত্যেক জিলায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে।"

অতঃপর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে এমন এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা করেন যে, তাহা শুনিয়া সভাস্থ সহস্র ব্যক্তি ক্রোধে ও ক্লোভে উন্মন্তবং হইয়া-ছিলেন। বক্তৃতামধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন—''এডদিন ইংরাজের আইন ও স্থায় বিচারের প্রতি লোক-সাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু অদ্য যে ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা দেখিয়া ঐ ধারণা লোকের মন হইতে বিদূরিত হইল।"

সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্থলিখিত, স্থচিস্তিত বক্তৃতায় বঙ্গবাবচ্ছেদের তীত্র প্রতিবাদ ও স্বদেশীর সমর্থন করিয়া এই আন্দোলনে মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত মনোপ্রাণে যোগদানের জক্ত আহ্বান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এক জননী জন্মভূমির সন্তান এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর সহিত অভিন্ন। ধর্মাসম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ এবং চীন, তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদিগের স্বার্থ এক হইতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহ্যাত্রী।" ক্ষতাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাপাঠ শেষ হইলে—অমৃতবাজার পত্রিকার স্থযোগ্য সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন—

"যেহেতু অদ্য দিবালোকে সমস্ত সহরের লোকের সম্থ্র, ডিখ্রীক্ট্ ও আসিষ্টান্ট্ ডিখ্রীক্ট্ পূলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে সভাপতি রস্থল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্ম সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পূলিশ যেরূপ লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশের অন্থতম নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়বে বিনা কারণে যুেরূপে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিপদ্ হইতেছে যে, বরিশাল জিলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে অধিকন্ত পূর্ববিক্ত ও আসাম বিভাগের নানাস্থানে লোব

স্বদেশসেবার জন্ম প্রাক্তত ও নানারপে লাঞ্চিত হইতেছে তাহা দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন-প্রণালী প্রচলিত নাই। স্কুতরাং বর্ত্তমান দায়িত্বশৃষ্ম গভর্ণমেন্টের উপর যে সকল কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে, এই বর্ষের সমিতি তৎসমুদায়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র দেশের লোকের আত্মশক্তির উপর যে সমস্ত কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে সেই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিবে।"

'সদ্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবাশ্বর উপাধ্যায় ও 'হাওড়াহিত্রী'র সম্পাদক পণ্ডিত গীষ্পতি রায় কাব্যতীর্থ প্রভৃতি
মহাশরগণের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের
আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্থরেন্দ্রনাথ সভামধ্যে প্রবেশ
করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মূহ্মুছ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি
উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। স্থরেন্দ্রনাথ
মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে, সহস্র সহস্র লোক আসন ত্যাগ
করিয়া যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল।
তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম সকলে উৎকৃষ্ঠিত
হইল। প্রায় দশমিনিটকাল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইবার
পরে সভা যথন নিস্তব্ধ হইল তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার
অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বিদেশজাত পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্ম মাতৃভূমির
নামে সকলকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

বাঙ্গলা তেরশত তের সালের প্রথম দিন বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিরম্মরণীয় দিন। এই দিন বরিশালের রাজপথে বঙ্গের মাতৃভক্ত সন্তানগণ পুলিদের দীর্ঘ বংশদণ্ডের প্রহারে
নির্য্যাতিত হন, এইদিন বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক গুরু ও স্বদেশীর
প্রবীণ পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ কেম্প ও ইমারসন্ সাহেব কর্তৃক
বিনা কারণে লাঞ্ছিত হন এবং এইদিন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ,
মতিলাল, ব্রহ্মবান্ধর, মনোরঞ্জন প্রভৃতি বঙ্গজননীর প্রসিদ্ধ
সন্তানগণের মর্ম্ম হইতে আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তির বাণী
উথিত হইয়া বঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নৃতন আকার
দান করে।

এই দিন ম্যাজিপ্রেটের ভবন হইতে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধান করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাঞ্চিত হইয়া অখিনীকুমার প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কথনও বিদেশী পোষাক পরিধান করিবেন না। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা এক শিনের জন্মও লভিষত হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বছদিন হইতে স্বাবলম্বন মন্ত্র প্রচার করিয়া আদিতেছিলেন, এই দিন হইতে আরও দৃঢ়তার সহিত উক্ত মন্ত্রসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির দিনে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রস্তাব করা হয় যে, যেখানে স্বরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ঐস্থলে এক শ্বৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হউক। অতঃপর যথাক্রেমে বঙ্গবাবচ্ছেদ, জাতীয়-দিকা, বিলাতী বর্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত, অন্ত্রমাদিত ও পরিগৃহীত হয়। বিলাতী জব্য বর্জ্জনের প্রস্তাবটি সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করেন। স্বরেন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাব অন্ত্র-মেদন করিয়া উপসংহারে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রতিজ্ঞায়

আবদ্ধ করেন। সেই বিশাল জনসভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—

"জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।" স্থরেন্দ্রনাথ প্রথমে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ তাহা পুনরুচ্চারণ করেন। এইরূপে প্রতিজ্ঞার সমস্ত শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া সকলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া আসন গ্রহণ করেন।

স্রেক্রনাথের বক্তৃতাস্তে বিলাতী বর্জন প্রসঙ্গে মৌলভী আবৃল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু, শচীন্দ্রপ্রসাদ বস্থ ও কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বে কেম্প্ সাহেব, অপর এক খেতাঙ্গ এবং ডেপুটী ম্যাজিপ্ত্রেট্ ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেম্প্ সাহেবকে দেখিয়া সভায় মহা উত্তেজনার স্থিত ইইয়াছিল। সে স্বরেক্রবাব্র নিকটে আসিয়া বলিল—"আশা করি, আপনার নিকটে থাকিলে আমি নিরাপদ্ থাকিব।" অতঃপর কেম্প্ সাহেব ঘোষণা করিল—"সভাভঙ্গের পর কেহু রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিবেন না, নেতৃগণ এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সভার কার্য্য চলিতে পারে, অক্তথা নহে।" কিন্তু কেহুই ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তথন ক্রেম্প্ সাহেব আবার বিলিল—"তবে আপনারা

সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, নচেং আমি বলপ্র্বক ভাঙ্গিয়া দিব।" এই কথায় প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং বরিশালের উকীল দীনবন্ধু সেন মহাশয় সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষেমত দিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চটোপাধ্যায় ও ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কৃষ্ণকুমার বাব্ বলিলেন—"পুলিশ লাঠি বা বন্দুকের গুলি চালাইয়া সভাভঙ্গ করক, নচেং আমরা এস্থানত্যাগ করিব না।" সভায় এই লইয়া আলোচনা চলিল। কেম্প্ সাহেব পুনরায় বলিল—"আমি আপনাদিগকে সভাভঙ্গ করিয়া যাইতে বলিভেছি। ছই রকমে এই কান্ধ হইতে পারে। পুলিশের দ্বারা তাড়িত হওয়া বা নীরবে চলিয়া যাওয়া। আমি আশা করি, আপনারা নীরবে চলিয়া যাইবেন।"

অতঃপর যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অঞ্চপ্লাবিত হইয়া বলিলেন
—"যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হউক,
চতুদ্দিকে আগুন জলুক, সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী
জিনিষ দগ্ধ হউক।" রোষে ও ক্ষোভে উন্মত্ত জনসজ্ঞ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে
সভা হইতে লইয়া আসিবার জন্ম তাঁহার বন্ধৃদিগকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি তখনও বলিতৈছিলেন
—"পুলিশ আমাকে লাঠি মারিয়া বা গুলি করিয়া তাড়াইয়া
দিউক।" এইরূপে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির আরব্ধ কার্য্য অকালে শেষ হইল। এই সমিতি-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি মামলা আদালতে রুজু হইয়াছিল। অনাবশুক বোধে সেই প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

## বরিশালে হুভিক্ষ

স্বদেশীর সেই স্মরণীয় যুগে যখন বরিশালের সুনাম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে বংসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে বঙ্গের শত শত মাতৃভক্ত সন্তান বরিশালের রাজপথে পুলিশের লাঠির প্রহারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই বংসরই অকস্মাৎ বাকরগঞ্জ জিলায় ছডিক্লের হাহাকার ধ্বনি উথিত হয়। অশ্বিনীকুমারের সম্মুখে অকস্মাৎ এক নৃতন সমস্থা উপস্থিত হইল। তিনি বরিশাল জিলার জনমগুলীর অপ্রতিদ্বন্ধী নেতা, সুতরাং তাঁহাকেই অন্ধানের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনিই তিক্ষাভাগু লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বরিশাল জনসাধারণ সভার সম্পাদকরূপে নিরয় বরিশাল জিলার জনমওলীর পক্ষ হইয়া আবেদন প্রচার করিলেন। তাঁহার সেই আবেদনে নিখিল ভারত আশ্চর্যারূপে সাড়া দিয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে তিনি ফ্রিক্টভাণ্ডারে আশী সহস্রেরও অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অম্বিনীকুমার এই সময়ে তাঁহার স্থোগ্য সহকারী ৺সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর স্বদেশবাদ্ধর-সমিতি পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনার সমগ্র শক্তি ছর্ভিক্ষনিবারণ কার্যো নিয়োগ করিলেন।

প্রত্যহ নানাগ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক পরে আসিত। তিনি স্বয়ং সেইগুলি পাঠ করিয়া কাহাকে কি প্রকার সাহায্য করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চাউল, বস্ত্র, থলিয়া প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। কাহার দারা কোথায় কি প্রকারে সাহায্য প্রেরিভ হইবে তাহাও লিখিয়া দিতেন। ফলতঃ অল্পসংখ্যক কর্মী লইয়া দিবারাত্রি তাঁহাকে এই কর্মো নিযুক্ত থাকিতে হইত।

প্রত্যুবে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতেন। ১২টার সময়ে উঠিয়া স্নান আহার সমাধা করিয়া ২টা পর্যান্ত বিশ্রাম করিতেন। ২টা হইতে ৬টা পর্যান্ত আবার কার্য্য করিতেন। কিয়ংক্ষণ শুমণের পর আবার রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্যান্ত কার্য্য চলিত।

এইভাবে তুই চারিদিন নহে, স্থদীর্ঘ ছয় সাতমাস তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া অন্ধক্লিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বস্থ-বলিষ্ঠ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে বরিশালের ত্র্ভিক্ষ প্রশমিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যোন্ধতির জ্ঞ বোস্বাইর অদূরবর্ত্তী মাথেরন্নামক স্থানে গমন করেন।

বরিশাল জিলার নানাস্থলে দেড় শতেরও অধিক স্বদেশ বান্ধবসমিতির শাখা ছিল। এই সমিতিগুলির নারা ছতিক কালে অশ্বিনীকুমার জিলার নানা অংশে ১৬০টি সাহায্য বিতরণ

কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ছয় সহস্র টাকার চাউল বিভরণ করিতেন। এমন ব্যুহবদ্ধ প্রণালীতে এই বুহৎ ব্যাপার অনায়াসে নির্কাহিত হইত যে, অশ্বিনীকুমারের অসামান্ত কার্যাপ্রণালী দর্শনে ভগিনী নিবেদিতা বিশ্বয়ে অভিভূতা হইয়া-ছিলেন। তিনি বরিশালে গমন করিয়া স্বচক্ষে ক্যেকটি সাহাযাবিতরণ-কেন্দ্রের কার্যা প্রত্যক করিয়াছিলেন। বরিশালের তুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি তখন "মডান্ রিভিউ" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে লিখিত হইয়াছিল--"সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই দেশে যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় লোকসেবায় নিযুক্ত আছে, সেই সকলের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানই বরিশালের এই ছভিক্ষনিবারণী সমিতির মত এমন দ্রুত গঠিত হয় নাই, কোন সমিতিই নেতার প্রতি এমন অনুরাগ দেখাইতে পারে নাই, কোন সমিতিই এমন সুশৃত্থালরূপে পরিচালিত হয় নাই। বস্তুতঃ কোন দেশেই এমন সমিতি ইতঃপূর্বেব দেখা যায় নাই। আমার মনে হয় বঙ্গদেশে কেহ কখন এমন মহৎ অমুষ্ঠান করেন নাই। বাক্রগঞ্জে ছাত্রদের সাহায্যে এক স্কুল-মাষ্টার এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন—বস্তুত: স্কুলমাষ্টারই অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। 'লোকসাধারণকে অরদান <sup>করাই সকল রাজনীতির চরম লক্ষ্য।' অধিনীকুমার এই</sup> আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়া উহাই প্রমাণিত করিলেন।"

১৯০৬ অব্দের ১১ই জুন অধিনীকুমার সাহায্যবিতরণকার্য্য ১৫ আরম্ভ করেন। কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৬০টি। প্রতি কেন্দ্র ৬ হইতে ১২টি গ্রাম লইরা গঠিত হইরাছিল। সাহায্যসমিতি মোট ৩১,১৬২ টাকা, ৫,৭৬৬ মণ চাউল ও ৩,৫১০ জোড়া কাপড় মোট ৪,৮০,৩০১ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহায্যসমিতির কার্য্য ১৯০৬ অন্দের ২২এ ডিসেম্বর বন্ধ করা হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রথম যৌবন হইতেই সর্ব্বপ্রকারে বরিশালজিলাবাসী জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কেবল মধুর বাক্যের দ্বারা নহে, সেবা ও প্রেমের দ্বারাই বিশেষভাবে তিনি লোকের 'আপন জন' হইয়াছিলেন। প্রেমিক অশ্বিনীকুমার • তাঁহার বাড়ীর গোপাল মেথরকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্ম আলিঙ্কন করিয়াছিলেন। তিনি বিস্টুচিকা রোগাক্রাস্ত এক অসহায় ও মুমূর্ মুসলমান রোগীকে রাজপথ হইতে নিজের প্রষ্ঠে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন লোকসেবার জন্ম আমরণ জাঁহার বুকে এমনই অফুরম্ভ প্রেম ছিল। এই লোকপ্রীতি দ্বারাই তিনি বরিশাল জ্বিলার নিরন্ন নরনারীর সেবা कविया जिल्ला । भाशिया विजयनकारम जिल्ला मिवाताचि कर्य-ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু ব্যস্তভার মধ্যেও অনাহারক্লিষ্টা ছঃথিনী-দিগকে সান্তনাস্চক বাণী শুনাইবার মত সময়ের অভাব তাঁহার হইত না। এই সময়ে তিনি সত্য সতাই দীন-ফু:খীর 'মা-বাপ' হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন। যাহারা দয়ামায়া বিসর্জনপূর্বক দম্যুবৃত্তি করে তাহারাও এই রাজ্যহীন

রাজার নামে মাথা নত করিত। এই ছভিক্লের সময়ে এক ঘটনায় মহাত্মা অধিনীকুমারের অসামান্ত প্রভাব নিম্নলিখিত-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—

বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে জলদস্থার উৎপাত হইয়া থাকে। ছর্ভিক্ষের সময়ে ডাক্তার নিশিকাস্ত বস্থু ঐ অঞ্চলের এক গ্রামে চাউল বিতরণের জন্ম গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি যে স্থানে আসিলেন ঐ স্থানে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। মাঝিরাও ভীত হইয়া পডিল। অন্ধকার হইবার পরে নৌকার কাছে ছই একটি করিয়া লোক আসিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মনের ভাব বুঝিতে নিশিবাবুর বিলম্ব হইল না। অশ্বিনীবাবুকে লোকে কি চক্ষে দেখে, কিরূপ মানিয়া থাকে তাহা তিনি জানিতেন। উহা স্মরণ করিয়া তিনি নৌকার বাহিরে আসিয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ভোমরা জান এই নৌকা কার ?' ডাকাতেরা প্রশ্ন করিল—'কার ?' নিশিবাবু বলিলেন—''এ 'বাবুর' নৌকা, তিনি তোমাদের ঐ গ্রামটায় বিলাইবার জন্ম চাউল পাঠাইয়াছেন। আমার সঙ্গে তেমন লোকজন নাই বলিয়া এতক্ষণ চাউল উঠাইতে পারি নাই, তাই, তোমরা আসায় বড়ই ভাল ইইয়াছে: এই চাউলের বস্তাগুলি পঁতছাইয়া দিয়া আইদ।" বরিশালের মুকুটহীন রাজার নাম শুনিবামাত্র যাহারা ডাকাতি করিবার মত্লবে আসিয়াছিল তাহারাই বিনা পয়সায় মজুরের কাজ করিয়া যথাস্থানে চাউল প'হুছাইয়া দিল। কেবল তাহা

নহে, দস্যদের এক ব্যক্তি নিশিবাব্র কাছে তাহাদের কু-মত্লব ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "আপনি সময়মত 'বাব্র'নাম না করিলে আমরা বড়ই কু-কাজ করিয়া ফেলিতাম।"

সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী অশ্বিনীকুমার চিরদিনই বরিশাল জিলাবাসীদের শুদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। এই ছুভিক্ষের সময়ে তিনি যথন অন্ধাতা পিতার তুল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে অন্ধ-দান করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র জিলার নরনারীর হৃদয়মন্দিরে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুর্বেশ্রনাথ সেন লিথিয়াছেন—

''যিনি বরিশালবাসী সকলের খবর রাখেন, সকল অভাব অভিযোগ দ্র করেন, তুর্ভিক্ষের সময় অন্ধ আইসে যাঁহার নিকট হইতে, কলেরার সময় চিকিৎসক পাঠান যিনি, প্রেমে গদগদ হইয়া গোপাল মেথরকেও কোল দেন যিনি, সেই অধিনীকুমারকে ত বরিশালবাসী দেবতা জ্ঞান করিবেই। নৃতন গাছের প্রথম কলটি তাই বরিশাল জিলার গৃহস্থ স্ফলের আশায় অধিনীকুমার দত্তের নামে মানত করিত। যে ব্যাপারীর জ্ঞালের গুড় কেবল পুড়িয়া যায় সেও প্রথম জ্ঞালের গুড়খানা 'বাব্র' নামে রাখিয়া দিত। আমি নিজে জানি মৃত্যুলয্যাশায়ী পুত্রের জন্নী আকুল হইয়া অমুনয় করিয়াছেন—'ওরে অধিনী বাবুকে আনিয়া দে, তাঁহার পায়ের ধূলা পাইলেই বাছা জামার আরাম হইবে।' আরও জানি গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার মত

বরিশালপ্রবাসী এক সরদ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নির্বাসিত অধিনীকুমারের মুক্তির জন্ম অধিনীকুমারেরই নামে পুরীত্রকারীর ভোগ মানত করিয়াছিল।"

তুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্য বিতরণ কার্য্যে অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী কন্মিগণ যে কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যাহারা কখন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করেন নাই এমন ভন্তসম্ভানগণ পল্লীগ্রামে বর্ষার কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া এক মাইল, তুই মাইল দূরে চাউলের বস্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। যে-সকল ভন্তলোক লোক-লজ্জাভয়ে কেল্পে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন না, যুবকগণ রাত্রিকালে তাহাদের ঘরে ঘরে চাউল দিয়া আসিতেন। এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, এক দলপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্মিগণ পরমোৎসাহে কার্য্য করিয়া এই মহাযজ্ঞের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

# যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত ও পঞ্চাবের চুভিক্ষ

মহাপ্রেমিক অখিনীকুমারের চিত্ত কেবল বরিশাল জিলাবাসীর নহে, মানবমাত্তেরই বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। ১৯০৮
অব্দে যখন যুক্তপ্রাদেশ, মধ্যভারত ও পঞ্চাবে ত্রভিক্ষের আর্ত্তনাদ
উথিত হইয়াছিল, তখন অখিনীকুমার বরিশাল সহর হইতে অর্থ
\*সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিভালয়ের অন্তত্তম শিক্ষক শ্রীযুক্ত
ভবরঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন।

ভবরঞ্জন বাব্র সহিত অশ্বিনীকুমার গান্থলী, স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও থগেল্রনাথ দাস এই তিনজন স্বেচ্ছাসেবক ছভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ দেশসেবক লালা লাজপং রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়দ্বয় এই ছভিক্ষনিবারণী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বরিশালের সেবকগণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যাস্রা, বান্দা, নারায়ণী ও কালিঞ্জার কেল্রে কার্য্য করিয়াছিলেন।

#### • কয়েকটি বিশেষ সভা

১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে বর্গীয় দাদাভাই নৌরন্ধী মহাশয়ের সভাপতিছে যে মহাসভার অধিবেশন হয় ঐ সভায় অবিনীকুমার অভ্যর্থনাসমিতির অক্সতম সম্পাদক ছিলেন। নৌরন্ধী মহাশয়ের অভিন্ধান্ত্রেণ এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে 'ব্যরাজ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছিল। এই মহাসভায় সভ্যদের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটে। মহাসভার সভ্যগণ তথন 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' এই ছই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন।

অশ্বিনীকুমারের রাজনীতিক মত চরমপন্থীদের তুল্যই ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি এই চুই দলের কোন দলের সহিতই যোগ-দান করিতেন না। তিনি জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া নিজের মতামুসারে কার্য্য করিতেন।

স্বদেশী যুগে যখন কলিকাডা নগরে 'শিবাজী-উৎস্ব'

প্রবর্ত্তিত হয় তখন অধিনীকুমার ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

সুরাট্ কংগ্রেসে চরমপন্থীর। সভাপতিপদে বরণ করিবার জন্ম অশ্বিনীকুমারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অশ্বিনীকুমার উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার একবার কলিকাতার দলাদলি মিটাইবার জন্ম তথায় আহুত হইয়াছিলেন। সে আহ্বানে তিনি সাড়া প্রদান করেন নাই। বন্ধুদের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতায় একটা আছে "সৌর" দল, আর একটা "বৈপিন" দল, আবার আমি কি সেখানে একটা "আহ্বিন" দল গঠন করিব?

বরিশালে এক মহতী সভায় অধিনীকুমার বলিয়াছিলেন—
"আজ যদি কর্ত্তা (পরমেশ্বর) এসে বলেন, অশ্বিনী, মুক্তি
নাও, তা'হলে আমি বলি, না কর্ত্তা, আর একটু সবুর কর।
আর একবার এই বরিশালের মাটিতে শিশু হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হই,
যৌবনে সকলের সেবা করি, বৃদ্ধ হ'য়ে সকলের চোঝের জলের
মধ্যে অস্তুহিত হই।"

### অশ্বিনীকুমারের নির্বাসন

১৯০৮ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হন। অশ্বিনীকুমার কেন নির্ব্বাসিত হইলেন ? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যে আইনের দারা কাহাকেও দণ্ড দিলে কোন প্রকার বিচার আবিশ্যক করে না বা জ্বাবদিহি হইতে হয় না, গভর্ণমেন্ট সেই ১৮১৮ অন্দের ৩ আইন দ্বারা অধিনীকুমারকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, স্বদেশী যুগে বরিশাল জিলায় অধিনীকুমারের প্রভাব উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছিল, এই কারণেই হয়ত তিনি রাজরোবে পতিও হইয়া নির্বাসিত হইয়া থাকিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্গেদেরের কর্ত্বপক্ষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ব্রজমোহন বিভালয় রাজনীতি আলোচনার ছভেছ তুর্গ, গভর্গমেন্ট ঐ বিদ্যালয়টির বিনাশসাধনের জন্ম বিদ্যালয়ের প্রাণম্বরূপ প্রতিষ্ঠাতা অধিনীকুমার ও তাঁহার দক্ষিণহস্তম্বরূপ অধ্যাপক ৬সতীশচন্দ্রকে নির্বাসিত করেন।

অশ্বনীকুমার যে বিনাদোষে নির্বাসিত कृষ্টীয়াছিলেন দেশের লোক তাহা তথনও মনে করিতেন, এথনও মনে করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের 'টাইমস্' পত্রিকায় মিঃ চিরলের (শুর ভ্যালেন্টাইন্ চিরল্) মত স্বেচ্ছাতন্ত্রীও লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের যে সকল ব্যক্তিকে ১৮১৮ অন্দের ৩ আইন মতে নির্বাসিত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অস্ততঃ চুই একজনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ নাই। কেহ কেহ বলেন, অশ্বিনীকুমারের যে ডায়েরী চুরি গিয়াছিল, উহা হয়ত পুলিশের হাতে পড়িয়া থাকিবে এবং স্কুচুর পুলিশ হয়ত উহার মধ্যে

のできる こうしょう かんしゅう はいない はいかい かんしゅう

কোন অপরাধ আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ইহাও গিয়াছিল, অধিনীকুমার নাকি কোন এক গুর্থা দৈনিকের রাজ-ভক্তি বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই নাকি অবিনীকুমারের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ। অশ্বিনীকুমারের তুল্য স্থায়নিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কার্য্য কতদূর অসম্ভব তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের বৃঝিতে বিলম্ব হইবে না। আবার অধ্যাপক ৺সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হ'ইতে স্বদেশবান্ধব সমিতির কাগজ-পত্র চুরি গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই চুরির সহিত অধিনীকুমার ও সতীশচন্দ্রের নির্বাসনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। এই সকল অমুমানের মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা তাহা কেবল গভর্ণমেন্ট বলিতে পারেন। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর ত্রই বংসর পরে সরকার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে শুর হিউ ষ্টিভেন্সন্ ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—"এদত্ত মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে মুদূর-বিস্তৃত তীব্র আন্দোলন এবং ব্রজমোহন বিভালয়ের শত শত যুবকের উক্ত আন্দোলনে যোগদানই তাঁহার নির্ববাসনের প্ৰধান হেতু।"

স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, কারাদণ্ডকে জাঁহারা ভয় করেন না। নির্ব্বাসন দণ্ড অস্থিনী-কুমারের আন্তরিক স্বদেশদেবার গৌরবময় পুরস্কার। অস্থিনী- কুমার বরিশালে যে প্রকার আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহাতে তাঁহাকে এইরূপ দণ্ড পাইতে হইবে তাহা তিনি জ্ঞানিতেন। এই জ্ঞা তিনি প্রস্তুত ছিলেন। নির্বাসনের দিন ছই পূর্ব্বে তিনি এই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে নির্বাসনের পরোয়ানা আসিতেছে।

সে দিন রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৮, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক ও ছাত্র জগদীশবাবুর আশ্রমে ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচল্র সেই সভায় নিবিষ্ট মনে হরিনামায়ত পানে মাতোয়ারা ছিলেন। তথন এই সংবাদ আসিল, সশস্ত্র পুলিশ অশ্বিনীবাবুর বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। খবর পাইয়া অশ্বিনীকুমার উঠিলেন, তাঁহার পেছনে পেছনে সতীশচল্রুও ছিলেন। ইহারা অধ্যাপক কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বাড়ীর মধ্য দিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া সোজা পথে আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথন তাঁহারা লোক মুখে শুনিলেন, সতীশচল্রের বাড়ীও সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে। তথন তুইজনে স্ব-স্ব গুহাভিমুখে ক্রেভগতি চলিতে লাগিলেন।

অধিনীকুমার তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র বরিশালের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হাওয়ার্ড্ গন্তীর স্বরে বলিলেন—"আমাকে অতি অপ্রিয় সত্য বলিতে হইবে, আপনি এখন বন্দী।" অধিনীকুমার বলিলেন—"আমি কি অপরাধে বন্দী হইলাম, আপনি দয়া করিয়া তাহা বলিবেন কি?" সাহেব বলিলেন

から、これのできないということが、これでは、これでは、一般のないのでは、

—"আপনি ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন অন্থুসারে ধৃত হইয়াছেন।"
অধিনীকুমার বলিলেন—"তাহা হইলে আমি নির্দ্ধাসিত হইয়াছি।
আচ্ছা, আমাকে কি প্রস্তুত হইবার জন্ত কতক সময় দিবেন ?"
সাহেব উত্তর করিলেন—'হাঁ, আপনি প্রস্তুত হউন।' গৃহমধ্যে
মহিলারা কাঁদিয়া উঠিলেন। অধিনীকুমার স্নানাহার সমাধা
করিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন। সঙ্গে লইলেন—খুব বড়
অক্ষরে ছাপা তাঁহার প্রাণপ্রিয় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত এবং
অপর কয়েকখানি পুস্তুক। একবার ভিতরের কক্ষের দিকে মুখ
বাড়াইয়া বলিলেন—"লালা লাজপত্ রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ
তাহাই।" তারপর অধিনীকুমার অবিচলিত কণ্ঠে—"হুর্গা, হুর্গা"
বলিতে বলিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।
তাঁহার পরমপ্রিয় বরিশালনগরবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তির
হৃদয়-গলা অঞ্চ-অর্য্যে অভিনন্দিত হইয়া অখিনীকুমার শকটে
আরোহণ করিলেন। বাঁহার মনে ভ্রমেও বিপ্লব-বিজ্ঞোহ স্থান
পাইত না সেই শাস্ত, ধর্মপ্রাণ, স্বদেশসেবক অখিনীকুমারের
শকট তখন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরিবেষ্টিত হইল। অখিনীকুমারকে
লইয়া সাহেবেরা যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, ঠিক এমন
সময়ে অকন্মাৎ কোথা হইতে এক পাগল দেখানে উপস্থিত
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হস্তস্থিত নর-কপাল দেখাইয়া বলিল,
"পরমেশ্বর এত অধর্মা বেশী দিন সহু করিবেন না, ছুই দিন পরে
যাহা হইবে তাহা এই দেখিয়া লও।"

অযোধ্যাবাদীকে কাঁদাইয়া রামচন্দ্র যেমন বনবাসে গিয়াছিলেন, বৃন্দাবন শােকেবু আঁধারে আর্ত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেমন গােক্লে গিয়াছিলেন, সেইরূপ বরিশালবাদীর নয়নের আনন্দ, প্রিয়তম নেতা সদানন্দ অধিনীকুমার সকলকে শােকসাগরে ভাসাইয়া নির্বাসনে যাইডেছেন। যাত্রাকালে জনসভ্য অকস্মাৎ তুমূলম্বরে এমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে অথ ভীত হইয়া নিশ্চল হইল। তারপর প্রহরিবেষ্টিত অশ্বয়ান ছুটিয়া চলিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বিপুল জনতা ষ্টীমারঘাটের দিকে দাৌড়য়া চলিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি উন্মন্তবৎ মৃত্র্মূত্ত 'বন্দেমাতরম' ধনি করিতে লাগিল। সেই ধনি যেন সমগ্র নগরবাসীর নিরুদ্ধ বন্দের আকৃল ক্রন্দনের মত অনন্ত গগন আলােড়িত করিতেছিল। দৈখিতে দেখিতে অশ্বনীকুমার নদীতীরে আসিয়া বরিশাল নগরের পবিত্র ধূলিছার। ললাট ভূষিত করিয়া জিনিষপত্রসহ জাহাজে উঠিলেন।

এদিকে অখিনীকুমারের স্থদক্ষ সহকারী সতীশচন্দ্রও পরিজ্বনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছেন, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"পরমেখরের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত হইয়া থাকিও।" ভগিনীকে বলিয়াছিলেন—"তৃঃখ করিও না, এই ব্রতের এই কথা।"

দেশসেবার শ্রেষ্ঠ ফল অর্জ্জন করিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্লেহাস্পদ সহকর্মীর সহিত নির্ব্বাসনে চলিলেন। জাহাজে অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। জাহাজখানি যথন চাঁদপুরের নিকটবর্তী হইল, তখন অপর একখানি জাহাজ উহার সমীপবর্তী হইল। ঐ জাহাজে ঢাকার অন্থূলীলন সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এবং তাঁহার স্থযোগ্য সহযোগী বারদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেক্রনাথ নাগ মহাশয় ৩ আইনের পরোয়ানায় ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিলেন। তখন হই জাহাজ এক সঙ্গে কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র, য়্যান্টিসাকুলার সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীক্রপ্রসাদ বস্থ, 'নবশক্তি' সম্পাদক ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, 'সারভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক ৺ শ্রামস্থন্দর চক্রবর্তী এবং বিখ্যাত দানবীর 'রাজা' ৺স্থবোধচন্দ্র মল্লিক এই পাঁচ জন স্বদেশদেবকও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

অধিনীকুমার ও সতীশচল্র যে জাহাজে ছিলেন ঐ জাহাজ ব্ধবার কলিকাতার সমীপস্থ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকটে উপস্থিত হয়। শুক্রবার অধিনীকুমার লক্ষ্ণে নগরে প্রেরিড হইয়াছিলেন। যথন যাত্রার সময় হইল তথন সহযাত্রী পুলিশ কর্মাচারী কোটস্ সাহেব অধিনীকুমারকে বলিলেন—"অধিনীবার, আপনি সতীশবাবুর পিতার তুল্যা, বিদায়কালে যদি তাঁহাকে কোন হিতোপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন ত আমার সম্মুখে বলিজে পারেন।" অধিনীকুমার বলিলেন—"সতীশকে আমি আর কি উপদেশ দিব, সতীশ সমস্তই জানে। ঠিক এই মুহুর্ত্তে আমার যে কথাটি মনে জাগিতেছে তাহা ম্যাভাম্ গোঁরোর উজি—

"I pity my enemies, for these do not know that iron-bars cannot shut out my beloved".

ঐ দিনই সতীশবাবু রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে বেসিন সহরের কাবাগাবে তিনি নির্বাসনকাল যাপন করেন।

অধিনীকুমার যে দিন নির্বাসিত হন সেই দিন বরিশাল সহরে যে কি ভীষণ ছঃখ ও নৈরাশ্যের হাহাকার ধ্বনি উথিত হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করিব কি প্রকারে? সে দিন নগরবাসী অধিকাংশ ব্যক্তি অনাহারে দিন যাপন করিয়াছিলেন। কেহ মনের ছঃখে শয্যাশায়ী হইলেন, কেহ কেহ হতবৃদ্ধির মত নদীতীরেই বসিয়া রহিলেন। এই শোকে এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালা ছই দিন উপবাস করিয়াছিল। এক মুসলমান অধিনীকুমারের মুক্তিকামনায় রোজার সময়ে দশ দিন অতিরিক্ত রোজা করিয়াছিল। অধিনীকুমার চৌদ মাস নির্বাসনে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ঐ চৌদ্দ মাসের প্রত্যেক দিন নারায়ণকে ১০৮টি করিয়া তুলসী দিয়াছিলেন।

অধিনীকুমার যথন নির্বাসিত হইলেন তথনই গভর্ণমেন্ট তাঁহার স্থাঠিত স্বদেশবান্ধব সমিতিগুলিকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, এই সময়ে বরিশালের স্বদেশী আন্দোলন দলনের জন্ম বজনোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, "দেশের গান" নামক সঙ্গীতপুন্তিকার সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার আঠার মাসের এবং "মাতৃপ্জা" নামক প্রসিদ্ধ স্বদেশীযাত্রা পুস্তকের রচয়িতা
৺মৃকুল লাস তিন বৎসরের জন্ম রাজ্যালপিণ্ডিও দিল্লী কারাগারে
লণ্ডিত হইয়া যথাক্রমে স্থান্তর রাজ্যালপিণ্ডিও দিল্লী কারাগারে
অবক্ষম্ব হন। অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনের দশদিন পরে ২৩এ
ডিসেম্বর তারিখে ইহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ
ও আসাম গভর্ণমেন্ট হইতে ব্রজমোহন বিভালয়ের অধ্যাপক ও
শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষ সমীপে
যে সকল অভিযোগ প্রেরিভ হয় তল্মধ্যে লিখিত হইয়াছিল—
"Babu Bhabaranjan Majumdar has been second
only to Professor Satish Chandra Chatterji in
the activity of his political work." অশ্বিনীকুমারের
স্বেহাম্পদ সহক্র্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ও শিক্ষক ভর্বঞ্জন
তুই জনেই একনিষ্ঠ স্বদেশসেবার অবশুস্তাবী পুরস্কার প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন।

অখিনীকুমার কারাগারে ছঃসহ নির্জ্জনতা বা নৈরাশ্য অম্বভব করিয়াছেন এমন কথা তাঁহার মুখে কদাচ শুনি নাই। নির্ব্বাসন-কাহিনী লিখিবার জন্ম অমুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কি লিখিব ? লিখিবার মত ত তেমন কিছু হয় নাই, 'sorrow and solitude' কিছুই ত আমি অনুভব করি নাই।" কৌতুকী অখিনীকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিতেন—"একবার ছোট লাট্ বেলি বৃষ্টির সময়ে আমার মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন, নির্বাসনের সময়ে চামরের হাওয়া খাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ কারাগারের কয়েদীরা

মনে করিত আমি কোন রাজা, মহারাজা হইব, আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে ছোট লাট হিউয়েট সাহেবও জেলে আসিয়া-ছিলেন। ছত্র, চামর, উপাধি সমস্তই হইল, বাকী কেবল দণ্ড, কেন, দীর্ঘ নির্বাসনই ত আমার রাজদণ্ড!"

এই নির্বাদন-কালেও অধিনীকুমার তাঁহার স্বভাব-স্থলভ রিদিকতা হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্ণের ম্যাঞ্চিষ্ট্রেট্ একদিন অধিনীকুমারকে অন্ধরোধ করিলেন— "আপনি এই যে ঘরটিতে থাকেন ইহার প্রাঙ্গণে একটি গাছ আপনাকে রোপণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে আপনি চলিয়া যাইবাঁর পরেও আমরা বলিতে পারিব, মহাত্মা অধিনী-কুমার নিজ হাতে এই গাছটি লাগাইয়াছেন।" অধিনীকুমার বলিলেন—"আমি নিঃসন্তান, আমার কোথাও কোন চিহ্ন থাকে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে।" সাহেব কিছুতেই 'ছাড়িলেন না; অবশেষে অধিনীকুমার বলিলেন—"কি গাছ লাগাইব?" সাহেব বলিল—"আপনার যে গাছ খুসী।" অধিনীকুমার হাসিয়া বলিলেন,—''আমি সরিষা গাছ লাগাইব।" 'ভিটায় সরিষা বোনার' অর্থ সাহেব জানিতেন না বলিয়াই তিনি এই রিসকভার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনপ্রসঙ্গে ডাক্তার স্থরেন্দ্রনাথ সেন লিথিয়াছেন—''কারাগারে তাঁহার খাওয়া ও চিকিৎসার বিশেষ যত্ম লওয়া হইত। অনেক দামের ভাল ভাল 'মেওয়া' তাঁহার জক্ম অনেক দূর হইতে আমদানী করা হইত। তাঁহার সামাশ্র ইচ্ছা পূর্ণ হইতেও দেরী হইত না। অধিনীকুমারের বাস-কক্ষের বাহিরে একটি স্থন্দর নিমগাছ ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি জেলের স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ কে বলিয়াছিলেন—'ঐ নিমগাছটির তলায় একটি সানু বাঁধান বেদী থাকিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসিতে পারিভাম, কিন্তু কাছেই যে ঐ পায়খানা রহিয়াছে হুর্গন্ধে ওখানে বসা যাইবে না।' তিনি অবশ্যই ইহা মনে করেন নাই যে, তাঁহার এই সামাগ্য ইচ্ছা পুরণের জন্ম জেল কর্ত্তপক্ষ সরকারী তহবিলের অনেক টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু প্রদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে জানালা দিয়া দেখিলেন, পায়খানাট ভাঙ্গিয়া সেথানকার জমি 'রোলার' দিয়া সমতল করা হইডেছে, আর নিমগাছের তলায় বেদী বাঁধাও আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না. সেইজক্ত শীতকালে বাণারসী শাড়ীর পাড় কাটিয়া দিয়া 'হাঁহার জন্ম বালাপোষ তৈয়ার করা হইয়াছিল। গ্রীম্মকালে দিবারাত্রি যোল জন ভূত্য তাঁহাকে ব্যঙ্গন করিত। সরকারী আদরের এতটা বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি কৌতুক বোধ করিতেন। ভাই তিনি রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন-

আমায় সখের কয়েদী করেছে,
খাবার শোবার কেমন স্থলর ব্যবস্থা হয়েছে।
পূরব জনমে যেন
কার গো সখের ময়না ছিন্তু,

নবাব ছিল সে এই লক্ষ্ণো

তাই হেথা এনেছে।

ছিল নবাব সেবারে যে

এবারে লাট্ হয়েছে সে,

সোণার পিঞ্চর আমার

গোরা-বারিক বনেছে।

সেই সেই সুখাদ্য নানা

সেই কদলী সেই বেদানা

সেই পুরাণো টানে এসে

আবার জুটেছে।

তথন যা' বলাতো তাই বলিতাম,

যা' শোনাভো তাই শুনিভাম,

সোণাকাণী ময়না বলে

তাই আদর করেছে।

এখন যা' বলাবে তাই বলিব,

ঁ যা' শোনাবে তাই শুনিব.

সেদিন ত নাইরে যাত্ন,

সে বৃদ্ধি ঘুচেছে।

যাঁহারা যথার্থ মনীষী তাঁহারা আপনার মনের মধ্যেই জীবিত থাকেন। লক্ষ্ণে কারাগারে অবিনীকুমার গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিয়াছেন। এথানে

ভাঁহার সঙ্গী ছিল—শ্রীমন্তাগবত, তুলসীদাসের রামান্ত্রণ ও ভক্তমাল। অবিনীকুমার প্রাকৃত ভক্তের মত ভক্তচরিত অধ্যয়ন করিয়া ভক্তিরসের মধ্যে আপনার মনটি ডুবাইয়া রাখিতেন। তাঁহার রক্তমাংসের দেহটা কারাগৃহে থাকিলেও তাঁহার মন অনেক সময়ে অনস্ত বিমানে বিহার করিত। এই কারাবাসকালে রচিত একটি সঙ্গীতে তিনি লিখিয়াছেন—

রক্তমাংস নিয়ে বল ক'দিন থাকা যায়।
আমি যারে আমি বলি সে তো রক্তমাংস নয়॥
রক্তমাংসের নট্-বহরা,
টেনে টেনে হলেম সারা,
কিছুতেই ছাড়ে না তারা
ছাড়ান যে দায়।
যখন রক্তমাংস ছেড়ে উঠি,
আপন স্থে আপনি লুঠি,
কয়েদী যেমন পেলে ছুটী
বাতাস লাগায় গায়।
ঐ যে ঐ অনস্ত বিমান,
ঐ ভ আমার ঘরের নিশান,
যেতে প্রাণ করে আন্চান্

আমরা এই পৃথিবীতে এমন পেচকবদন ব্যক্তিও দেখিয়াছি যাহারা কদাচিং হাসিয়া থাকে, কাড়কুড় দিয়াও ইহাদিগকে হাসান যায় না। যাঁহারা যথার্থ রসিক, তাঁহাদের রসের প্রপ্রবণ রহিয়াছে তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে। একটু কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই এই প্রস্রবণ হইতে আনন্দের রসধারা উথলিয়া উঠে। লক্ষ্যে কারাগারের বাহিরে কোন্ এক শিশু 'বাবাজান্' বলিয়া ডাকিতেছিল; এ ধ্বনি শুনিয়া অধিনীকুমারের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিলেন—

শিশু ডাকে বাবাজান্
আমার আনন্দে ভাসে প্রাণ।
ও ত আমি ডাকি আমাকে, আমারি আহ্বান।
আমি পুত্র আমি পিতা,
আমি কন্সা আমি মাডা,
আমি আমার ভগ্নী ভ্রাতা, আমি'র সমাধান।
আমি নিগুণি আমি অরূপ,
আমি সগুণ আমি বরূপ,
আমি রঙ্গ আমি বরূপ,
আমি রঙ্গ আমি কেলা
আমি গুরু আমি চেলা
আমি সাগর আমি ভেলা, আমিই তুকান।

আমি আমার গলা ধরি, আমি আমার সংহার করি, আমি মিত্র আমি অরি, বিচিত্র বিধান। ২৯-১-১৯০৯

আর এক দিন জ্যোৎসাধবল রজনীকালে কারাকক
হইতে দ্রাগত বংশীধানি প্রবণে আনন্দে আকুল হইয়া
অধিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন—
বিনোদিয়া, তুই কি ঐ বাজাস্ বাঁশী তোর ?
মরমে গেল সে ধানি প্রাণ হ'ল ভোর।
ফ্টির পারেতে বসি
বাজাস্ তুই মোহন বাঁশী,
কতকালের কথা আসি পশে প্রাণে মোর।
সেই স্টির আগের কথা
যেথা নাই 'আমি' নাই 'মমডা',
মনে আসে সেই বারতা যার নাই ওর।
ভাবিতে ভাবিতে তাই
বিদেহ যে হ'য়ে যাই.

সন্ত রক্ত'র মূথে ছাই, থ'লে যায় ডোর। তোর মোহন বাঁশীর তানে, কি হয় মন, মনই জানে,

আমার মন যে থাকে না মনে, ওরে মনচোর।

€0€6-6-4¢

বিনি আনন্দম্বরূপ পরব্রহ্ম, তাঁহার সহিত হাঁহার যথার্থ পরিচয় হয় তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, কিছু হইডেই ভয় পান না। এই যে অভয়দাতা দেবতা মান্তবের অভরে বাস করেন, লক্ষ্ণৌর কারাকক্ষে তাঁহারই অভয়বাণী শুনিয়া অধিনীকুমার গাহিরাছিলেন—

ভিনি মাতৈ মাতৈ ধ্বনি মাতৈ মাতি।
অভয় ত হ'য়ে গেছি, ভয় আর কই॥
বিপদ্ পাহাড়ের মত,
আত্মক না আস্বে কত,
ঐ পদে হবে হত ব্রহ্মকবচ ঐ॥
ঐ পদ থাকিলে বৃকে,
হাজার শক্র আত্মক রুখে,
ছাই পড়্বে তাদের মুখে, হব জগজ্জয়ী॥
শোক বিপদ্ ছ্:খ দৈত্য,
পাপ তাপের যত সৈত্য,
কাকেও না করি গণ্য, বৈকুঠেতে রই॥
ও পদে মন থাকে যবে,
এমন কেউ দেখি না ভবে,
যারে দেখ্লে ভর হবে, যত ছোট হই॥

যাহারা সদানন্দ অখিনীকুমারকে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাহারা এই মহাত্মার অন্তরের সংবাদ রাখিতেন না। তিনি কারাকক্ষের কঠিন প্রাচীর ও ধূলিরাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য করিতেন এবং ধূলিমৃষ্টিকে মনের আনন্দে চম্বন করিতেন। অশ্বিনীকুমারের এই আনন্দ, কারাগারে রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতে হইয়াছে-

কৃষ্টি মন্ত্রের পূজক আমি, কৃষ্টি আমার ধ্যান। ফুর্ত্তি আমার জপ তপ, ফুর্ত্তি আমার দান। আমি যাঁর করি পূজা, সে ক্ষৃতি মুলুকের রাজা, ফুর্ত্তিতে তাঁর বাজ্ছে বাজন, ফুর্ত্তির হচ্ছে গান। ক্ষৃত্তি থেকে সৃষ্টি হয়, স্ফুর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড রয়,

স্কৃতিতেই হয় লয়, স্কৃতির বিধান।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ভাবের এই স্বর্গলোকেই অবিনীকুমারের চিত্ত দিবারাত্রি বিহার করিত. কখনও বিচ্ছেদবেদনা বা কোনরূপ তুঃখ অমুভব করিতেন না, কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। তিনি বলিয়াছেন— "একদিন কেমন হইল, অনেক দিন অনাথের (ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ স্কুমার দত্তের) চিঠি পাই না। ভয়ানক কান্না পাইতে লাগিল। খানিকটা কাঁদিলাম, পরক্ষণেই মনে হইল আমি কি পাগল ? এ কি করিভেছি ?"

দাময়িক তুর্বলতা মান্ত্র মাত্রেরই আসে, অধিনীকুমার সেই

ছর্বলভার ধৃলি মুহূর্ত্তমধ্যে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার মন প্রেম-মধুদারা ভরিয়া লইতে পারিতেন। কারাগারেই স্বরচিত এই স্থললিত সঙ্গীতে তিনি তাঁহার এই মহাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তৃমি মধু, তৃমি মধু মধু মধু মধু।

মধুর নিঝর মধুর সায়র, আমার পরাণ-বঁধু॥

মধুর মূরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ;

মধুর চলনি, মধুর দোলনি, মধুর মধুর হাস॥

মধুর চাহনি, মধুর সাজনি, মধুর রূপের লেখা,

মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেল্র ক্লণের দেখা॥

ও মধু রূপের মধুর কাহিনী মধুর কঠে গায়,

শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণি মধু হ'য়ে যায়।

( তখন ) অনল অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে,

(यमिनी इय यथ्यय।

( তখন ) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হাদয়ে মৃদক্ষ বাজে,

মধুর মধুর ধ্বনি হয়।

( তথম ) যেরূপ ভাতে যেখানে, যেকথা পশে গো কাণে, স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর।

( তখন ) বজ্রর কুছধ্বনি শুরু সোম রাছ শনি,
মধুর্সে সক্লই ভরপূর॥ ১৯-১০-১৯০৯

পরমভাগবত ভক্তের মত অশ্বিনীকুমার আপনাকে দীনহীন সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে বড় মনে করিয়া অস্তরে কোন প্রকার অভিমান পোষণ করিতেন না। স্নেহাস্পদ বন্ধদের শত তাড়নায়ও তিনি তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে সন্মত হন নাই। ৺সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনীকুমার যখন অস্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহাকে একখানা বাঁধা খাতা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-চরিত লেখার জ্ঞা। সেই খাতা সেই অবস্থায়ই তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া অসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"খাতা যে অবস্থায় আসিয়াছে ইহাই আমার জীবন-চরিত। বাঁধান খাতার কঠিন তুই মলাট—উপরেরটি জন্ম, পিছনেরটি মৃত্যু, আর ভিতরের সব পাতাগুলি সাদা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর মাঝখানে যে জীবন তাহা কাঁকা (Blank)।"

১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

### পরিবারে অশ্বিনীকুমার

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ সরলকুমার দত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অধিনীকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমরা যে ভাবে তাঁহার বুকে আশ্রন্থ পাইয়াছি, সেই ভাবেই তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদের দিন কাটিয়াছে। পিতার অভাব তিনি কোন দিন বোধ করিতে দেন নাই এবং একাধারে তাঁহার নিকট হইতে মাতাপিতার স্নেহ পাইয়াছি। তাই তাঁহার কথা লিখিতে ঘাইয়া ব্যক্তিগত কথাই হয়ত অধিক থাকিবে, সেইজ্লা ক্ষমা করিবেন। জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহ ও আশ্রম হইতে বক্ষিত হইয়া যে কতদ্র অনাথ ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না।

"আমাদের জীবনে জ্যেঠামহাশয় যে কতথানি ছিলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে হারাইয়াই ভাল করিয়া বৃঝিতেছি, তিনি জীবিত থাকিতে আমাদের তাহা বৃঝিতে দেন নাই। জ্যেঠা-মহাশয়ই ছিলেন আমাদের জীবনপথে প্রধান ও পরম সম্বল। সংসারে আমাদের ভাল মন্দ কোন কাজই আমরা বিচারবৃদ্ধিতে করিতে পারি নাই। শুধু ভাল কাজ করিলে জ্যেঠামহাশয়

"ক্ৰিমীকুমার ভ্ৰন"—ব্রিশাল

খুদী হইয়া আদর করিবেন, ইহাই ছিল পরম পুরস্কার। অস্থায় করিলে তাঁহার মুখ কালো হইবে, আমরা তাহা সহিতে পারিতাম না। আজ কীর্তিখ্যাতি শুদ্ধ বোঝার মত মনে হইতেছে—কারণ এই সকলের পিছনে যে হাসিটুকু ছিল, তাহা আমরা হারাইয়াছি।

"আমরা জ্যেঠামহাশয়কে পারিবারিক জীবনের মধ্যেই পাইয়াছি এবং তিনি জীবিত থাকিতে পরিবারের মধ্যে যে ছন্দ ও সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজও তাহার কিছু কিছু আছে। ছেলেবেলায় আমাদের মান্ত্র্য করিয়া তুলিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল এবং এই কর্ত্তব্য ডিনি একটু স্বতম্ব রকমেই সম্পন্ন করিতেন। আমার যতদূর মনে হয় শৈশবে আমাদিগকে কোন নীতিকথা বুঝাইয়া কেহ শিক্ষা দেন নাই। জ্যোঠামহাশয়ও কোন দিন বলেন নাই, "এ কথা বলিস্নে, বা এ কাজ করিস্নে।" কিন্তু এমন ভাবেই আমাদের ভালবাসিতেন যে, চুনীতিপূর্ণ কোন অস্থায় কাজ করিতেই পারিতাম না, পাছে তিনি হুঃখ পান তাহাই ছিল আমাদের ভয়। মিধ্যা কথা বলা. থিয়েটার দেখা বা অক্ত কোনরূপ বিলাস বা ব্যুসন জ্যোঠামহাশয়ের জীবদ্দশায় আমাদের পরিবারে স্থান পায় নাই-কারণ তাহাতে তিনি খুসী হইতেন না। তিনি নিজে জীবনে কোন দিন থিয়েটার দেখেন নাই বা বিলাসিতা কি জানিতেন না। বাডীর ভূত্যবৰ্গও কোনৰূপ চুরি বা অপকাৰ্য্য করিত না, কারণ

কর্ত্তা টের পাইলে ছঃখ পাইবেন। জ্যেঠামহাশয়ের খুসী ও ইচ্ছামুযায়ী চলাই ছিল আমাদের পরিবারের প্রধান নিয়ম ও পরম পরিতোষ।

"ঐরপ ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্ত দেওয়া হইত বলিয়া অনেক সময়ে বাহিরের লোক একটু বিরক্তও হইতেন এবং আমাদের বাড়ীর ভূত্যগণ এইজ্বন্ত একটু 'বেহায়া' বলিয়া বদ্নাম লাভ করিয়াছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বি. এম্. কলেজে যখন সরকারী সাহায্য লওয়া হয় তখন জ্যেঠামহাশয় আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া সরকারী সাহায্য লওয়ার স্ফল ও কুফল সোজা কথায় বৃঝাইয়া দিয়া ছেলে-পিলে, কর্মচারী ও ভূত্য সকলের মতামত জানিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়সংক্রাস্ত কোন কথাই আমাদের পরিবারে কাহারও কাছে গোপন থাকিত না। তাহাতে জনেক কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতিও হইয়াছে য়থেষ্ট। কিন্তু এই ক্ষতি অনিবার্য্য ছিল, কারণ পরামর্শ সভায় জ্যেঠামহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়া লইতেন।

'বাহিরের এত কাব্দে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি পরিবারের কোন কর্ত্তব্যে কখনও ভূল করেন নাই। কাহার অস্থুখ হইয়াছে, কে বাড়ীতে নাই, রাত্রিতে কেন ঘোড়াটা ক্ষুধার তাড়নায় ডাকে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি সকল খবরই তাহার জ্ঞানা থাকিত। দীর্ঘ নির্ব্বাসনে থাকিয়া তিনি আমাদের কাছে যে পত্র লিখিতেন তাহা পড়িলেই সকল কথা স্পষ্ট হইবে। পত্রে তিনি কত ধর্মকথা, কত সুন্দর আখ্যায়িকা লিখিয়া আমাদের উপদেশ দিতেন, আবার আমাদের পত্রে তারিখ দেওয়া না থাকিলে ক্রটী ধরিতেন। সকলের খবর না লিখিলে তুঃখিত হইতেন। এমন কি আমাদের ঘোড়ার খবর, প্রাঙ্গণের আমলকী, তমাল ও ম্যাগ্নোলিয়া গাছের খবর, বিষ্ণুমন্দিরের খবর—সকল কথা বিভিন্ন দফায় সবিশেষ লিখিয়া জানাইতে হইত। আজ সংসারে প্রবেশ করিয়া পদে পদে ভূল হইয়া যায়, নানারূপ ক্রটী-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, আর সজ্জনয়ন হইয়া জ্যেঠামহাশয়ের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি।

"লোকনিন্দা হইলে জ্যেঠামহাশয় বলিতেন "আচ্ছা একটু হো'ক, তাতে ক্ষতি কি ?" গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইলে বলিতেন, "যানে দেও"। বাড়ীতে কোন বিপদ্ হইলে বলিতেন, "সংসারে এ ত আছেই, এর জ্বন্থ কি সব চ'লে যাবে ?" তাঁহার মনের অফুরস্ত আনন্দের কাছে যেন কোন হৃংথের স্থানই ছিল না। বর্ষাধিক কাল শ্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়াও বলিতেন, "নালিশের আছে কি ? ৬৭ বছর ত বেশ কেটেছে, এক বছর শুয়ে থাকার জন্ম নালিশ কিসের ?" Stroke হওয়ার পরে যথন কথায় ভূল হইত, তখন ভূল করিয়া তিনি নিজেই হাসিয়া কুট্পাট্ হইয়া বলিতেন—"ভজিযোগ হয়ে গেছে, কশ্মযোগও সারা, এখনকার পালা হচ্ছে গোলযোগের।" তাঁহার এই আনন্দপূর্ণ উদ্বেগহীন সরল মনটি

জ্বগতে সকল হুঃধকষ্ট অগ্রাহ্ম করিয়া চলিত এবং আমাদেরও মনে কথঞ্চিং এই ভাব সংক্রোমিত করিয়া দিত। মনে এই স্থল্পর ভাবটি লাভ করিতে আমাদের কোন বিপুল প্রয়াদের প্রয়োজন হয় নাই। ভগবান্ই আমাদের এই বিষয়ে ভাগ্যবান্ করিয়া দিয়াছিলেন।

"শাসন আমাদের পরিবারে ছিল একট বিভিন্ন রক্ষের। বাহির হইতে আমাদের বাড়ী দেখিলে মনে হইত যেন একটি হোটেলে কভকগুলি লোক একত্র বাস করে—কোন শাসন নাই। উপহাস করিয়া আমাদের বাড়ীকে অনেকেই বলিতেন, "অশ্বিনী দত্তের হোটেল।" কিন্তু কেছ একট বেশীদিন থাকিলেই শাসনের বিশেষত্ব বৃঝিতে পারিতেন। জ্যোঠামহাশয় আমাদের কোন দিন ভয় দেখাইয়া শাসন করেন নাই, করিতে পারিতেনও না। কি আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাদের এই दृश् পরিবারের সকলকে একটি মালায় গাঁথিকা লইয়াছিলেন. তাহা ভাবিয়া বিশ্বিত হই। গালাগালি, প্রহার, জ্রকুটি ইত্যাদি আমাদের বাডীতে কাহারও কোন দিন জানা ছিল না। আমাদের আচারপদ্ধতির স্বাধীনতা কোনদিন কঠোর শাসনে বর্বে করা হয় নাই। যাহা কিছু নিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিবারে ছিল. তাহা আপনা হইতেই আসিয়াছিল। আমাদের আত্মসম্মান উদোধিত করিয়া বিচারবৃদ্ধি ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া দিয়া জ্যোঠামহাশয় আমাদের স্থানিয়ন্ত্রিত করিতেন। খাওয়া দাওয়ায় দেরী করিলে বলিতেন, "ভোমরা ঠাকুর কি পরিশ্রম কর্চে

বোঝ না, তাকে তোমাদের বিজ্ঞাম দেওয়া উচিত।" চাকরকে বেশী খাটাইলে বলিতেন—"চাকর তোমার সাহায্য কর্বে—ওকে দিয়ে সব কাজ করান উচিত নয়।" ইত্যাদি। আমার মনে আছে একবার একটি মুসলমান ভ্ত্য ইদের দিনে কয়েক সের ভাল চাল চ্রি করে, পরামর্শ বৈঠকে স্থির করিয়া আমরা জ্যেঠামহাশয়কে বলিলাম—"ওকে পুলিশে দিন।" অমনি তিনি বলিলেন, "ছি, ছি, আমার বাড়ীর লোককে শাসন করিবে অত্যে—লজ্জার কথা, আর তাতে কি ওর কোন সন্মান থাক্বে? সে হবে না—যা হয় আমরাই ওকে শাসন করে দেব।" আমরা সকলে, এমন কি ভ্ত্যগণ পর্যান্ত, অশ্বিনীবাব্র বাড়ীর লোক বলিয়া শ্লাঘা বোধ করিতাম। এইজয়্য বিশৃষ্ট্যলভাবে জীবন যাপন বা অয়্যায় কার্য্য করিতে আমরা সাহস পাইতাম না।

"আর একটি মন্ধা আমাদের বাড়ীতে ছিল, যাহা আন্ধকাল বড় দেখা যায় না। সমাজের বাহিরে যাহারা, লোকে যাহাদের দূরে রাখিয়া দেয় আমাদের বাড়ীতে তাহাদের আনাগোনা ছিল। একদিকে পাগল, চরিত্রহীন, গল্পিকাসেবী, আর অফুদিকে সন্ন্যাসী, এখানে সকল রকমের লোকের ভিড় ইইত। সকলেই জ্যেঠামহাশয়ের অতি প্রিয় ছিল এবং সকলেই ভাবিত—"বাবু আমাকেই ভালবাসেন বেশী।" পাগল ছম্মন্ত-বিক্রেমাদিতা, গল্পিকাসেবী গুরুজান, আলিজ্ব পাগলা, ভেগাই হালদার সকলেই আমাদের বাড়ীকে তাহাদের আপন

বাড়ী মনে করিত। খাওয়া দাওয়া এবং অশ্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্রটী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড় অতিথি এবং এই শ্রেণীর লোক সকলেরই পরিবেষণ সমভাবেই চলিত। ইহাদের কেহ জ্যেঠামহাশয়ের সহিত এক তক্তপোষে বিদয়া গল্প করিত, কেহ আঁবার গল্পিকা সেবন বা অশ্য কোন কাজের জন্ম আব্দার করিয়া ধন্কাইয়া পয়সা লইয়া যাইত, যেন পয়সাগুলি তাহাদের গচ্ছিত ধন। সয়্যাসীর জন্ম আমাদের বাড়ীর দ্বার ত সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। তাঁহারা কেহ মাসাধিক কালের কম আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না।

"একবার আমাদের বাড়ীতে একটি পাগল ও কোন সন্ন্যাসী এক সময়ে আসিয়া স্থান লয়। পাগলটি সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্র দেখিয়া ও নিশীথে নাম কীর্ত্তন শুনিয়া চটিয়া যায় এবং এই সন্ন্যাসীকে স্থান দেওয়ার জন্ম তিরক্ষার্ম করিয়া বলে —"এ একটা মস্ত পাগলের আড়া, এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়।" সন্ন্যাসী আবার পাগলের আভ্রয়প্রাপ্তিতে অসম্ভই ছিলেন। তিনি জ্যোঠামহাশয়কে বলিলেন "এসব লোককে স্থান দেওয়া কেন?" জ্যোঠামহাশয় একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"এ বাড়ীটা একটা চিড়িয়াখানা। আমার মাথাতেও একটু ছিট্ আছে। তাই চিড়িয়াখানায় থাকিতেই ভালবাসি।"

"আৰু কিন্তু আমাদের বাড়ীর সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। সেই নানা শ্রেণীর লোকের পদধূলিপৃত তীর্থস্থান আর নাই। কে জানে কবে আবার আমাদের গৃহ উৎসব-মুখরিত হইয়া হাসিয়া উঠিবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমার

#### ভক্তিযোগ

কয়েক বংসর পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় বঙ্গের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যামুরাগী ব্যক্তিগণের অভিমত লইয়া বঙ্গভাষার একশতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের ''ভক্তিযোগ" উক্ত উৎকৃষ্ট শত পুস্তকের অম্যতম ছিল। এই পুস্তক যথন প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—"ক্ষামার বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—''আমি আপনার গ্রন্থ আছোপাস্ত পাঠ করিয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমার শ্রুব বিশ্বাস যে, আপনার পুস্তক পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। বিশেষতঃ উদাহরণগুলি অতি চমৎকার হইয়াছে।"

অশ্বিনীকুমারের গুণ-মুশ্ধ দেবগৃহের ঋষি রাজনারায়ণ বস্থ



মহাত্রা রাজনারায়ণ বস্ত্

অঞ্চ-নিঃসারণকারী গল্প তোমার প্রস্থে বিলয়াছ, তাহা চমংকার। এত রত্ম তোমার মনোভাগুরে সঞ্চিত ছিল, তাহা পূর্বের জানিতাম না। ঐ সকল গল্প স্থান করিয়া "হুয়ামি চ মুহুর্মুহুঃ, হুয়ামি চ পুনঃপুনঃ"। তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছ যাহা মানববর্গ ইচ্ছাপূর্বক বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইতে দিবে না।"

বস্তুতঃই 'ভক্তিযোগ' চিরকাল আদৃত হইবার মত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যাহারা এই পুস্তুক পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে ইহা একবাঁক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের সরল ও আস্তুরিক সমালোচনা অতিরঞ্জিত নহে। অস্থিনীকুমার যদি শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে যশোভাজন হইতে নাও পারিতেন, তথাপি "ভক্তিযোগ-প্রণেতা" বলিয়া বিশেষ কীর্ত্তি লাভ করিছেন, এইরূপ মনে হয়। "ভক্তিযোগ" মৌলিক গ্রন্থ না হইতে পারে, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের বিচারে সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থখানিকে সাহিত্য-স্থাষ্টির উচ্চ প্রেণীতে স্থান দান করিতে সম্মত হইবেন না, তথাপি ভবিশ্বং বংশীয়েরা এই গ্রন্থখানি কোনদিন বিশ্বত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষায় যুবক ও বালকদের উপযোগী স্থনীতিগ্রন্থ এমন আর একখানিও নাই।

যিনি রস-স্বরূপ সেই পরম দেবতার প্রতি পরামুর্জি এবং তাঁহার বিমঙ্গ সৌন্দর্য্য সম্ভোগই মানব-জীবনের গৌরবময়



ভক্তিযোগ-প্রণেতা অধিনীকুমার



পরিণাম। সাধারণ মান্ত্রমণ্ড পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া কি প্রকারে এই চরম গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে ''ভক্তিযোগে" তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অধিনীকুমার বহুভাষাবিং ও নানা শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদ্, গীতা ও ভাগবত তাঁহার একরপ কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি অভিনিবেশ-সহকারে যাহা পড়িতেন, কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। টেনিসন্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বাইরন, সেলি প্রভৃতি কবিদিগের স্থদীর্ঘ কবিতা তিনি অনায়াসে পরমানন্দে আর্ত্তি করিতেন। হাকেজের কবিতা তাঁহার মুথে প্রায় সর্ব্বদা শুনা যাইত। ভক্ত অধিনীকুমারের "ভক্তিযোগ" নানা শাস্ত্রমথিত অম্ল্য রত্ব। এই গ্রন্থ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১২৯৪ অব্দে বরিশাল ব্রহ্মমোহন বিভালয়ে অশ্বিনীকুমার ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রসিকচম্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন উক্ত বক্তৃতাগুলির মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাণ্ড্লিপি অবলম্বন করিয়া ভিক্তিযোগ' গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বরিশাল সহরের 'কাশীপুর্কনবাসী' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় উক্ত বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তক সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"বরিশাল ব্রহ্মমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীবাব্ ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন ভদবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম।

যখন অশ্বিনীবাবু বক্তৃতা করিতেন, তখন সভাস্থ সকলে অনক্রমনা হইয়া তাহা প্রবণ করিত। সভায় কখনও হাসির রোল উঠিত, কখনও নয়নাক্র্য পতিত হইত। আমরা জানি, এই বক্তৃতাদ্বারা অনেকের জীবন-স্রোভ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি 'ভব্তিন্যাণের' ক্রায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ শীঘ্র বাহির হয় নাই। ধর্মজীবন যাঁহারা গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ত ভক্তিযোগ অমূল্য রত্ম। চিন্তাশীলতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের 'নিকট ভক্তিযোগ বড়ই আনন্দপ্রদ। নানা শাস্ত্রমথিত বহুমূল্য রত্মাবলীর যাঁহারা একত্র সমাবেশ দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ মধুর হইতেও মধুর হইবে।"

ভক্তিযোগের বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনের উপর কিরপ কার্য্য করিয়াছিল সম্পাদক মহাশয়ের মস্তব্য হইতে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিলাম। এইরূপ না হইবেই বা কেন? একে ত ভক্তির কথা স্বভাবতঃই সুমধ্র, তারপর সেই ভক্তি-তত্ত্ব যিনি ব্যাখ্যা করিতেন তিনিও ভক্ত, শিশুকাল হইতেই হরিনামরঙ্গে মাতোয়ারা।

অধিনীকুমার তাঁহার গ্রন্থারছে ভক্তি কাহাকে বলে নানা শাল্রবাক্য হইতে তাহা বৃঝাইয়া দিয়াছেন। ভগবংপদে যে একান্ত রতি, তাহারই নাম ভক্তি। যাঁর মুকুন্দপদে এইরপ আনন্দসান্তা ভক্তি হয়, মোক ষয়ং আসিয়া তাঁর পায়ে

ş

পৃষ্ঠিত হয়। ভক্ত মুক্তির জন্ম লালায়িত হন না, মুক্তিই তাঁহার পদাশ্রয়ের জন্ম লালায়িত। যাহাতে মোক্ষপদ তুদ্ধ এমন ভক্তির নাম অহৈতৃকী ভক্তি। প্রহলাদের প্রাণে প্রথম হইতেই এই ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ভক্তি হইতে পারে না, ইহার নিমন্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাকে ভক্তি না বলিলেও দোষ হয় না! কিন্তু মন্দ ব্যক্তিও তাহার নিকৃষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, এই জন্ম গোণী ও হৈতৃকী ভক্তিও উপেক্ষণীয় নহে।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার কথা শুনাইয়াছেন—"ক্রেমাগত শাস্ত্র্যাধ্যয়ন ও শাস্ত্রপ্রবণ এবং ভগবানের স্বরূপপ্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবছিষয়ে মতি হয়, তাঁহাতে ভাব হয়। অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে লোভ না হইয়া যায় না। লোভ হইলে প্রাণে টান হয়, টান হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়়। ভগবানের নাম উপয়্রপরি শুনিতে শুনিতে শাসুষ ক'দিন শ্বির থাকিতে পারে? কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়ছে।"

"যিনি সর্বাস্থঃকরণে ভক্ত হইতে চান, ভগবান্ তাঁহার সহায়, তাঁহার বাঞ্চা সিদ্ধ হইবেই ৷ কেহ যেন এমন কথা মুখেও আনেন না যে, এ সংসারে ভক্ত হইবার উপায় নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করা হয়। কেহ গুরাচার হইয়াও ভগবান্কে ডাকিলে সে অল্পদিনের মধ্যে ধর্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে। তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায়? সকলেই বৃক্ বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান্ সকলকেই কৃতার্থ করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইব।"

"চুম্বক পাঁথর যেমন লোহকে আকর্ষণ করে, তেমন তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। কাদামাধান লোহধণ্ডের মত বলিয়াই আমরা তাঁহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাঁদিতে কাঁদিতে যেমন কাদা ধুইয়া যাইবে অমনি টক্ করিয়া তাঁহাতে লাগিয়া যাইব। তাঁহাকে ডাকিতে হইবে এবং পাপের জ্বল্য কাঁদিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার কুপার অমুভূতি হইবে। ইহাতে বিছা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। তিনি যাঁহাকে কুপা করেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে পান।"

"ভগবান্কে ডাকিবার এবং তাঁহার কৃপা উপলব্ধি এবং তাঁহাতে প্রাণ সমর্পণ করিবার পথে কডকগুলি বাধা আছে। কুসঙ্গ, কুচিত্র দর্শন, কুসঙ্গীত প্রবণ, কুগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি ভক্তিপথের বাহিরের কণ্টক। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংস্থ্য, উচ্ছ্ অলতা, সাংসারিক ছন্টিভা, পাটওয়ারি বৃদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্যা, বহুবালাপের প্রবৃত্তি,

কুতর্কেচ্ছা, ধর্মাড়ম্বর এবং লোকভয় প্রভৃতি ধর্মপথের মানস কটক।"

ভক্তিপথের এই বাহ্য ও মানস কণ্টকগুলি দূর করিবার অন্ত্র্চানযোগ্য উপায় নির্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

আত্মচিস্তা ভক্তিপথের প্রধান সহায়। প্রত্যেক দিন যদি আমরা ভাবিয়া দেখি--কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, সংকার্য্য কত করিয়াছি, অসং কার্যাই বা কত করিলাম, পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিতেছি—তাহা হইলেই নিজের যথার্থ অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিব। এইরূপে যিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বৃঝিয়া থাকেন, ভিনিই ভগবানের শরণাপন্ন হইতে ব্যাকুল হন। ইহাই ভক্তির প্রথম সোপান। কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপগের কণ্টক, সংসঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায়। সাধুগণ তাঁহাদের সত্পদেশরূপ কিরণমালা দ্বারা লোকের ফ্রন্যের পাপরূপ অন্ধকার সর্বতো-ভাবে নাশ করেন। যিনি প্রাণের সহিত ভগবং কথা কহেন. তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। "সঙ্গগুণে রং ধরিবেই নিশ্চয়।" সাধুসঙ্গে কি উপকার হয় জ্ঞগাই মাধাইএর উদ্ধার উহার দৃষ্টাস্ত।

যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার পৃঞ্জা আরাধনা করিলে ভক্তিলাভ করিতে পারেন। যাহারা মূর্র্ভিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না তাহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিস্তা ও লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা। বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিবিধ খেলা দেখিলে কাহার না প্রাণ তাঁহাতে ভৃবিয়া যায়?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্ত্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

নাম কীর্ত্তন, প্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়।
ভগবানের নাম ও লীলাকীর্ত্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন
করিয়াছেন, সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে
তাঁহার হৃদয়ে অন্ধরাগের উদয় ও চিত্ত স্ত্রবীভূত্ত হয়। বন্ধ্বনান্ধব লইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার স্থায়
আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর
উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা অন্ততঃ
সেই সময়ের জন্ম তিরোহিত হয়। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে
প্রেমের সঞ্চার ও পাপ নাশ হয়।

নাম জপ করিতে হইলে নামের অর্থ ও শক্তি জ্বানিরা লইতে হইবে। যিনি যে নাম মন্ত্র-স্বরূপ জপ করিবেন উহার অর্থ ও শক্তি তাঁহার জানা আবশ্যক। যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা শক্তি জ্বানেন না তিনি শত শত বার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। ক্রমাগত নাম জ্বপ করিলে কি লাভ হয় তাহা ভক্ত কবীর আপন জীবনে বৃঝিতে পারিয়াছিলেন। কবীর তাঁহার দোঁহায় ব্যক্ত করিয়াছেন— "কবীর তুমি তুমি করিতে করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্ত দিকে যায় না।" জ্বপ করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ভ্বিয়া যান, চারিদিকে তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ভগবংকু ব্রি হইতে থাকে।

তীর্থ ভ্রমণ বা তীর্থে বাস করিলে হাদয়ে ভক্তির ভাব জাগরিত হয়। তীর্থকে পুণাস্থল বলে কেন? ভূমির কোন অন্তুত প্রভাব, জলের কোন অন্তুত তেজ কিংবা মুনিদিগের অধিষ্ঠান জন্ম তীর্থ পুণাস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

জ্ঞালামুখী তীর্থে গিরিনিঃস্ত বহিং শিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উষ্ণ প্রস্রবন, কেদারনাথে তৃষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গা, হরিলারে প্রসন্ধসলিলা ভাগীরথী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয় ? আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্ভিচিহ্ন দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয় ? আর কেবল সাধুস্মৃতির কথাই বা বলি কেন ? তীর্থস্থলে মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কড লোক কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভগবান্কে নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্য করিব না, কোন বাক্য বলিব না, কোন চিস্তাকে মনে স্থান দিব না, যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইতে পারি তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে। সকল বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মানুষ তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারেই না।

অতঃপর ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া ভক্ত অধিনীকুমার শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচ প্রকার ভক্তিরস ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান শেষ করিয়াছেন।

ঈশ্বরে যখন নিষ্ঠা হয়, সংসারাসক্তি যখন লোপ পায় তখনই মন শান্ত হয়। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। পরমেশ্বর যে পরমত্রহ্ম, পরমাত্মা—শান্তরসে ভক্তের চিত্তে এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

দাশুর্তিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়। তিনি ভগবানের সেবা করিতে ব্যস্ত হন। কৃষ্ণসেবা ভিন্ন তাঁহার আর কিছু ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের নিকট কিছুই কামনা করেন না, কেবল তাঁহার সেবা করিতে চাহেন।

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষা কেহ প্রিয়ত্তর নহেন। গুহরান্ধ বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয়ত্তর নাই।" যে ভক্ত প্রাণের ভিতর ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, তিনিই সধ্যরসের

\*

মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারেন। সখ্যরতিতে ভক্ত ভগবান্কে আপনার অলঙ্কার করিয়া লন। বৃন্দাবনের পথে অন্ধ বিষমঙ্গলের পথপ্রদর্শক কৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ, তৃমি বলপূর্বক হস্ত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে ইহাতে আশ্চর্যা কি? হৃদয় হইতে যদি দূর হইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে মনে করিব।" ভক্ত তাঁহার স্থাকে একেবারে হৃদয়ের অলঙ্কার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবানের আর পলাইবার পথ নাই।

বাৎসল্যরসে ভগবান্ গোপাল। ভক্ত তাঁহাকে পুত্রের ফায় আদর করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। মাতা যশোদার নিকট ভগবান্ গোপাল-বেশে উপস্থিত হইয়া প্রেম ভিক্ষা করিতেন, তিনি তাঁহাকে একটু আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিতেন, আবার যদি তিনি অস্তর্হিত হইতেন, অমনি গোপাল-হারা ভক্ত অমুতাপে ছট্ফট্ করিতেন।

প্রাণে মধুররসের সঞ্চার হইলে—"সতী যেমন পতি বিনে
অক্স নাহি জানে"—ভক্তও তেমনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু
জানেন না। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্—সতী ও পতি।
মহাপ্রভু প্রীচৈতক্ত এইভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। চৈডক্ত ও
ভগবান্—রাধা ও কৃষণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি এই
মধ্ররসে ড্বিয়াছেন ভাঁহার আর বাহিরের ধর্মকর্মা থাকে
না। তিনি 'বেদবিধি ছাড়া'। পাগল হাকেজ্ এই জুক্তই

তাঁহার শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুররসের পরম আদর্শ।

এই রসের আবেশে প্রাণে কি ভাবের উদয় হয় আমরা তাহার কি ব্ঝিব । তথন হৃদয়বল্পভকে বৃক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না। তগবানের সঙ্গের্কে বৃকে, মুখে মুখে থাকা যে কি, তাহা আমরা কি কিছু ব্ঝিতে পারি । এই ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া বিলমক্ষম্ম বিলয়াছিলেন—"এই বিভ্র শরীর মধুর। মুখখানি মধুর, মধুর, মধুর, অহা, মৃত্ হাসিটি মধুগদ্ধি—মধুর, মধুর, মধুর, মধুর, মধুর,

ভক্তির চরমোৎকর্ষ এই পর্য্যস্ত। ইহার পর একি তাহা কে বলিবে ?

ভক্তিযোগ ইংরাজী ও ভারতীয় বহু জালায় অফুদিত হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মনস্বী সমালোচক ষ্টপ্রেট্ ফ্রক্, ডাউডেন্, বষ্টন বিশ্ববিভালয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ওয়ারেন্ এবং অধ্যাপক টনি সাহেব এই সদগ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

Rev. Stopford A. Brooke, M. A., L. L. D. বিধিয়াকে—

"Since I have read, I have been in another world than this noisy world of the West, where we spend our days in pursuing nothing which

we think everything, and I have felt as if I could live otherwise. And in my old age I shall have time to assimilate, I hope, a great deal of that which this book of yours ought to give to me, I am grateful to you for it.

The way it has been done will help us over here to take in and digest its lessons. The little stories which illustrate your points of thought and practice are of great interest, and I am personally delighted with the quotations from the poets of India. The life of that great country is made clearer and nearer to me.

#### কর্মহোগ

অধিনীকুমারের কোন স্নেহাস্পদ বন্ধু—'কর্মযোগ' রচনা
কতন্র অগ্রসর হইয়াছে—ইহা জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক
পত্র লিখিয়াছিলেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য স্থরসিক অধিনীকুমার
পত্যোত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আমার 'কর্ম-ভোগ' আর এই
মরধামে থাকিতে কি প্রকারে শেষ হইবে ?" কর্মযোগের
ভূমিকায় পূজনীয় ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন
—সঙ্গল্লিত ধারা অল্পসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বৃহদায়ভন
হইত কিন্তু গ্রন্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সঙ্কল্প-সিজির
সন্তাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা এই পুস্তকে কর্মযোগ্রের

আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার স্থল স্থল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

গ্রন্থকার এবং ভূমিকা-লেখক চুইন্ধনেই গ্রন্থখানি অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে বক্তব্য সম্পূর্ণর্রপেই ব্ঝিতে পারা যায়। গীতায় ভগবান্ জ্রীকৃষ্ণ নিদ্ধাম কর্ম্মের যে মহোচ্চ আদর্শ অর্জ্জনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ও বিদেশীয় সঁকল শাস্ত্র হইতে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মযোগেরই বিবৃতি করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের প্রিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

এই সংসার কর্মভূমি। ব্যাং ভগবান্ মহাকর্মী। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ। স্থাব্যজ্ঞসমান্ত্রক বিশ্ববাপী এই মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয় তিনি তাহা যথাযথক্সপে নিত্যকাল যোগাইতেছেন। কর্ম্ম ভিন্ন এই সংসারে কাহারও তিন্তিবার সাধ্য নাই। আত্মরক্ষা ও জগং রক্ষার জ্ঞা সকলেই কর্মচক্রে ঘূর্ণায়মান। নিজ্ঞাম কর্ম্মযোগ ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের অন্থা পদ্ম নাই। জাতীয় উত্থানপতন কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ যথন নিজ্ঞাম কর্মের উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইল তথনই এই দেশের অধাগতি আরম্ভ হইল। কর্ম্ম অস্তর্ম্ম্ম করিয়া লইলে উহার ধারা যেমন বাহিরের মঙ্গল সাধিত হয় ভেমন ভিতরের মঙ্গলও

সংসাধিত হইয়া থাকে, কর্মকুষ্ঠ অকাল সন্ন্যাসী ও কর্মাসক্ত ঘোর বিষয়ী কাহারও ইহা ধারণার বিষয় রহিল না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। আমাদের জীবনেও এই সচ্চিদানন্দের লীলা চলিতেছে। আমরা যত দিন হৃদয়ে হৃদয়ে অদয়ে এই সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব তত দিন 'কর্মযোগ' 'কর্মভোগেই' পর্য্যবসিত হইবে। জগৎ ব্যাপিয়া আংশিকভাবে ক্রমেই যে এই সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সিকাণগার সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্মমহাসমিতি, হেগের (Hague) আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ-মীমাংসক মধ্যস্থ ধর্মাধিকরণ এবং সার্ব্বতেমিক জাতীয় মহাসমিতি ইহারই নিদর্শন। কবি যে ভ্বন-মিলন (Federation of the word) কল্পনার দিব্যাচন্দে দেখিয়াছেন তাহা একদিন যে সংগঠিত হইবে হেগ ধর্মাধিকরণে তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে।

মহাভারতে বিত্ব বলিয়াছেন—"যাহা সর্ব্বভূতের হিতজনক, আপনার সুখপ্রদ তাহাই করিবে। কন্তার পক্ষে ইহাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূল।"

দার্শনিক চ্ড়ামণি ক্যান্ট্ও ঐ কথাই বলিতেছেন— "এমনভাবে কর্ম কর যেন তোমার কর্ম্মের মূলস্ত বিশ্বগত বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।"

স্বপ্রসিদ্ধ যোষেফ ম্যাট্সিনি কর্মীকে উপদেশ দিয়াছেন— "তুমি পরিবারের কিংবা দেশের জন্ম যে কার্য্য করিতে যাইতেছ ভাহার প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিছে আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা যদি সকল মন্ত্র্য করিত এবং সকলের জন্মই করা হইত, তদ্ধারা সমগ্র মানব্দমাজের মঙ্গল হইত, কি ক্ষতি হইত? যদি তোমার বিবে বলে ক্ষতি হইত, তাহা হইলে থামিবে, যদি তদ্ধারা সদেকিংবা স্বপরিবারের আপাত কোন লাভও হয় তথানি থামিবে।"

এই যে কর্মের কথা বদা হইল এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থ পরতা এক, আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক ইহাকেই বলা যায় বিশ্বব্যাপী যিনি অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার প্রীত্যাং কর্ম করা। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগে এই মূলমন্ত্রই বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রীতিকাম যে কর্ম তাহা জি অন্ত কর্ম সংসারে আবদ্ধ করে, অতএব বিশ্বুপ্রীত্যর্থে অনাসভ হইয়া কর্ম কর।

কর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিখিল ভারত কিরপে রাজ্যনিকতা ও তামসিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার বাণী শুনাইয়াছেন,—"ঋষিগণ, ভক্তগণ এই দেশের অস্থিমজ্জায় সান্থিক ভাব এমন দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, অস্থাপি সামান্ত কৃষক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাহারা সংবাদপত্তে নাম প্রকাশ না পায় তজ্জ্য অতি সঙ্গোপনে দান করেন।"

"কর্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কোন জ্বাতির প্রতি হিংসাদেষে দশ্ধবৃদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশৃত্য বাহ্য উন্নতির মোহে মৃশ্ধ না হই। আমরা যেন অধিনির্দিষ্ট সান্তিক লক্ষ্য স্থির রাবিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করি। আমাদের ব্যক্তিগত, জ্বাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উন্নম, অন্তর্গান ও প্রচেষ্টা বিষ্ণুশ্রীতিকাম হউক।"

#### প্রেম

বাঙ্গলা ১০০০ অব্দে বরিশাল ব্রজ্ঞমোহন বিভালয়ের 'বান্ধব-সমিতি'তে অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নিকট 'প্রেম' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর ঐ বক্তৃতা তিনটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ছাত্রমগুলীকে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

আজকাল বাজারে সয়তান প্রেম নাম দিয়া অনিষ্টকর পদার্থ
বিক্রয় করিতেছে। যুবকগণ তাহা না বৃঝিয়া ক্রয় করিতেছে।
প্রেমের নামে কাম, মোহ বিকাইতেছে। প্রকৃত প্রেম জগতের
সার, অম্ল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয় ধরাকে স্বর্গে পরিণত
করিবার জন্ত। স্বয়ং প্রেমস্বরূপ প্রেম প্রেরণ করেন। যেখানে
ভগবানে মতি নাই সেখানে প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। প্রেমের
ভিত্তি ভগবান্। যুবকগণ, অমুসন্ধান করিয়া দেখ তোমাদের

ভালবাসার মূলে ভগবান্ আছেন কি না? যাহাকে ভালবাস তাহার সহিত ভগবানের কথা বলিতে ইচ্ছা করে কি না? পবিত্রতা সঞ্যায়ের জন্ম পরস্পার সাহায্য করিতেছে কি না?

যে স্থলে পবিত্রতা নাই সেপ্থলে ভালবাসা নাই।
প্রেমস্বরূপের সতা পবিত্রতাময়। পৃথিবীর কোন কলঙ্ক যে
ভালবাসায় লাগিয়াছে সে ভালবাসা কখন ভালবাসা নামের
উপযুক্ত নহে। তুমি যাহাকে ভালবাস একবার তাকাইয়া
দেখিও, তাহার মুখ দেখিলে ভগবানকে মনে পড়ে কি না ?

প্রেম সম্বন্ধে সর্বাদা আত্মপরীক্ষা করিবে। তোমার ভালবাসার পাত্র তোমার আত্মসংযম নষ্ট করে কি না ? কর্ত্তব্য
কার্য্য করিবার ইচ্ছা কমাইয়া দেয় কি না ? তাহার মিলন বা
বিরহে প্রাণ বিশেষভাবে চঞ্চল হয় কি না ? তাহাকে লইয়া
তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয় কি না ? তোমাকে যিনি
ভালবাসেন তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিলে মনে স্বার্থার
উদয় হয় কি না ? যদি দেখ আত্মসংযম নষ্ট হয়, কর্ত্তব্য কার্যো
ব্যাঘাত হয়, তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈর্ষার উদয়
হয়, তবে জানিও তোমার এ কলঙ্কিত ভালবাসা প্রকৃত
ভালবাসা নহে!

প্রেমের সর্বব্রধান ধর্ম স্বার্থরাহিত্য। প্রেম কখনও আপনাকে চিনে না। পরের জন্ম সর্ববদা উন্মন্ত। স্বার্থপরতা আর প্রেম বিরুদ্ধধর্মী। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে প্রেম নাই। যত প্রেমের বৃদ্ধি তত স্বার্থপরতার হ্রাস। প্রেমিক প্রেমাস্পদের স্থাধর জন্ম নিজের সুথ ত্যাগ করেন। সামান্ত সুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিংকর পদার্থ ভোগ করিতে হইলেও আগে প্রেমাস্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহা ভোগ করিবেন না। আর বিষম সঙ্কট সময়ে যখন মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, একজন বই ছইজনে পান করিতে পারে এতটুকু মাত্র জলের সংস্থান হইল না, সে স্থলেও প্রেমাস্পদের জীবনরক্ষা পূর্বেই। পিথিয়াস্ বলে, 'ড্যামন, ত্মি থাক, আমি মরি'। আবার ড্যামন্ বলে, "না, তা' হবে না, আমিই মরিব।" কিছুতেই ড্যামন্ পিথিয়াস্কে, আবার পিথিয়াস্ ড্যামন্কে মরিতে দিবেন না। ছইজনেই নিজের প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম পাগল। ইহাই প্রেমিকের ছবি। প্রেম প্রতিদান চায় না, মোহ প্রতিদান চায় না

"দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা।"

এই বিনিময়ের ভাব তো বণিগ্রুত্তি। প্রকৃত প্রেমিক কখনও বণিক্ হইতে পারেন না। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী, প্রেমাস্পদের ভালবাসা পাইবার জন্ম ব্যাকুল নন। 'ভাল-বাসিবে বলে ভালবাসিনে'—প্রেমিকের ধর্ম।

প্রেমের ব্যাপিত্ব মনে করিলে বড়ই আনন্দ হয়। যিনি
'বিশ্বব্যাপী তাঁহার খাস্ তহবিলের মাল কি না, তাই প্রেম বিশ্ব
গ্রাস করিতে ধাবিত। প্রেমের ক্রমে বিস্তৃতি, ক্রমে বিস্তৃতি।
আজ ভালবাসিলাম একজন, সে আনিল আর একজন, পাইলাম

তুইজন, মধ্চক্র বাঁধিবার চেষ্টা হইল, ক্রমে আরও তুই একজন আসিল, জমিতে জমিতে কত জমিয়া গেল। একজন, তুইজন, তিন জন, ক্রমে দশজন, এইরূপে, পঞ্চাশ জন, একশত জন, এইরূপে প্রেমাস্পদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে চলিল। প্রেমের চালনা যত অধিক হইবে, প্রেমিক জ্বগৎ তত্তই অধিক স্থানর দেখিতে থাকিবেন। তত্তই অধিক জীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িবে।

ক্রমে সমগ্র মমুখ্যমণ্ডলীময় প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।
অবশেষে মানব-রাজ্য অতিক্রম করিয়া সজীব নির্জ্জীব সমস্ত
পদার্থ ই আয়ন্ত করিয়া ফেলে! তখন জগন্ময় কেবল মধু বর্ষণ
হইতে থাকে। প্রকৃত প্রেমিক সত্য সত্যই দেখেন—"দিবাকরে
স্থাকরে স্থা করে, স্থামাখা হয়ে পবন সঞ্চরে, সরিং বহে
স্থা, মেঘে স্থা করে, চরাচরে স্থামাখা সমৃদ্যু।" এই অবস্থায়
যখন পঁছছিবে তখন আনন্দের সীমা থাকিবে না। তখন যাহা
সম্মুখে দেখিবে তাহাই জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে।

### ন্থৰ্হেগাৎসবতজ্ব

অশ্বিনীকুমারের অপর পুস্তক তিনথানির মত "ছর্গোংসব তত্ত্ব"ও তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে প্রণীত। কিন্তু অপর তিনথানি পুস্তকে যেমন অসাম্প্রদায়িক সার্কজ্ঞনীন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এই পুস্তকথানিতে সেইরূপ বিষয় আলোচিত হয় নাই। এই পুস্তক বরিশালের "ধর্মরক্ষিণী সভা"য় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে, তুর্গোৎসবকারী হিন্দুজনমণ্ডলীর জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অশ্বিনীকুমারের ধর্মবিষয়ক অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জীবনচরিত আলোচনার দিক্ দিয়া এই পুস্তকখানির বিশেষ মূল্য আছে।

হিন্দু-সমাজে অধুনা যে-ভাবে তুর্গোৎসব করা হয় তৎসম্বন্ধে অধিনীকুমার নিম্নলিখিত তীব্র মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

আজ হিন্দু প্রকৃত হুর্গাপূজা করে কৈ ? আমি যতদ্র ব্ঝি, প্রায়ই ত দেখিতে পাই পুতুলের পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু সত্য সত্যই পৌত্তলিক হইয়াছে। তাহারা সর্বব্যাপিনীকে, আভাশক্তিকে সামান্ত মাটীর পুতুলে পরিণত করিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার সম্মুখে অল্লীল গান, সুরাপান, এবং নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ করিতে সাহস পায় কে ? যিনি শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা তাঁহার পূজা করিতে বসিয়া কে পাপের শ্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে? তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিতে কাহার না হুংকম্প উপস্থিত হয়? যিনি সর্বব্যাপিনী তাঁহাকে এতদুর সঙ্কোচ করা হয় যে, কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেন, এই পাঁঠাটি পাষাণময়ী কালীবাড়ীতে দিও, চামার পটীর কালীবাড়ীতে দিও না, যেন কালী পাষাণময়ী কালীবাড়ীতে আছেন, চামার পটীতে নাই। আমাদের শঙ্কীর্ণতা আরোপ করিতে করিতে ভগবানকে এত খর্বব করা হইয়াছে যে, আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন, কোন ব্যক্তি

প্রত্যহ প্রত্যুবে উঠিয়া তামাক সাজাইয়া একটি হুকা লইয়া তাহার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন, পরে তাঁহাকে পায়থানায় নিয়া বসাইতেন, তারপর তাঁহার মুখ প্রক্ষালন ও অঙ্গারচ্ণিদি দ্বারা দন্ত ধাবনাদি করিয়া দিতেন। আবার কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, শীতকালে ঠাকুরের কাপড়ের জন্ম ব্যতিব্যস্ত, বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে কাপড় না দিলে শীতে কই পাইবেন। হায়, হায়, যেন একথানি বালাপোষ না পাইলে ভগবান্ যিনি, তিনি আমাদের স্থায় শীতে কই পান! যিনি পরাৎপর, পরব্রহ্ম, ত্রিভ্বনেশ্বর, যাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া শীতগ্রীম্ম ঋতুচক্র ঘূরিতেছে, সেই জগদীশ্বর নাকি শীতে কাঁপিতে থাকেন। হায়, কি বিড়ম্বনা! ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে ? আর্য্য সন্তানগণ ভগবৎ পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত সন্থীৰ্ণ-হাদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যাকথা কাঁইতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয়লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছি, হিন্দু মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা বলুন এই ভাবে পূজা করিলে পূজা হয় কি না? প্রকৃত পূজা করিতে করিতে উপাস্থা দেবতার ভাব পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। আমাদের দেশে তাহা কি হইতেছে? যে শক্তিপূজা লোককে শক্তিমান্ করিবার জন্ম, সেই শক্তিপূজা করিয়া এই দেশের কোটী কোটী প্রাণী নিভান্ত নির্জীবের মত অবস্থায় মৃষিকের স্থায়, পিপীলিকার স্থায় কালাতিপাত

করিতেছে। ইহার নাম কি পূজা ? এখন কেবল বাহিরে ঢাকঢোলের বাজ্না, বলিদানের ঘটা, ডাকের গয়নার সজ্জা, আর কিছুই নয়। প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অধিনীকুমার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমার একটি বিশ্বাস আছে, মূর্ত্তি কি সাকার পদার্থের পূজা কোন কোন লোকের মধ্যে আপনাআপনি আসিয়া পড়ে। খৃষ্টানদিগের ত মূর্ত্তিপূজার বিধান নাই, তথাপি রোমান-ক্যাথিলিক্ দলে খ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতার মূর্ত্তিপূক্তা হইয়া থাকে। শিথধর্মে মূর্ত্তিপূজা নিষেধ, তথাপি শিথগণ কি করিতেছেন ? তাহাদের ধর্মমন্দিরে শুরুপ্রণীত গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ত সাকার পূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই, তাঁহার কোন কোন অমুচর না কি তাঁহার উত্তরীয় ও পাতৃকা পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। স্থুলবৃদ্ধি মন্ত্রয় একটা কিছু শাকার না পাইলে কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এমন লোক আছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার. নির্ব্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাঁহাকে শৃশ্য বলিয়া মনে করেন, নাস্তিকতায় গড়াইয়া পড়েন। এইয়য় বোধ হয় পাশ্চাত্য শাধারণ লোক অপেক্ষা এই দেশের সাধারণ লোক সুশীল ও অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু।

অশ্বিনীকুমার শাস্ত্রবচন বির্ত করিয়া বলিতেছেন—
ভগবান্ ও জীব এক হইয়া গিয়াছেন এই ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব
মধ্যম, স্তুতিজ্ঞপ অধম, বাহ্যপূজা অধমের অধম। কিন্তু
অধমের অধম বলিয়া কেহ ইহা উড়াইয়া দিবেন না। ইহার
অনেক প্রয়োজন। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নিশুণ ব্রহ্মে
পঁছছান যায়। অল্পবৃদ্ধি লোকদিগের জন্ম বাহ্যপূজা—
নিরাকারার সাকার পূজা আবশ্যক হয়।

স্থলে মন নিশ্চল হইলে, পরে স্ক্ষেও মন নিশ্চল হয়।
একটি গল্প প্রচলিত আছে,—কোন একটি ছাত্র বেদ পড়িতে
গিয়া মন স্থির রাখিতে পারে না দেখিয়া গুরু তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন!
সে উত্তর করিল, 'আমার একটি প্রিয় মহিষ আছে, আমার
মন কেবল সেদিকে ধায়।' গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন
—'তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক।'
মহিষটাকে ভাবিতে ভাবিতে যখন মন স্থির হইল, তখন
তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, শিশ্ব এবার
কৃতকার্য্য হইলেন। বাহাপ্জা কেবল মনকে স্ক্লের দিকে
লইয়া যাইবার জন্ম, রূপ হইতে অরপে যাইবার জন্ম,
নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্ম, কেবল মনটাকে
বাঁধিবার জন্ম এসব করা হইয়াছে।

ভক্ত তুলদীদাস একটি দোঁহায় বলিয়াছেন, বালিকা যতদিন আপন প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায় ততদিন পুতুল লইয়া খেলা করে। আর যেই স্বামীর সহিত দেখা হইল

অমনি সব পুতৃল পেটারায় বন্ধ হইল। যতদিন পরমেশ্রের

সহিত দেখা না হয় ততদিন রূপ-নাম লইয়া খেলা, আর

যেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল খেলাও শেষ। কেবল যে রূপই কল্পনা

তাহা নয়, ব্রহ্ম বলুন, আল্লা অথবা আর যাই বলুন, সমস্তই

কল্পনা। স্করোং রূপ ও নাম এই তৃইয়ের শেষ হবে যখন,

মুক্তি হবে তখন।

#### রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ওরে ত্রিভূবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও মন কি তা, জান না ? মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর কর্তে চাও রে উপাসনা ?

আৰও গাহিয়াছেন.

ত্যজ্ঞিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ, ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।

দেখুন ভক্ত রামপ্রসাদ কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও পাঠশালায় রহিয়া গেলেন। উপরে আর উঠিতে পারিলেন না। উঠিবেন কি করিয়া? এই তুর্গাপ্জা আসিতেছে, কেহ কি চিন্তা করেন হুর্গাপৃজা কি ? তাহা অমুসন্ধান করিলে তবে ত উন্নতি হইবে। নতুবা 'ক-খ'তেই আরম্ভ 'ক-খ'তেই শেষ। হুর্গাপৃজার মন্ত্রার্থ এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া

অধিনীকুমার দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির একটি বিশেষ দৌর্বল্য নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

এখন পূজা করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজার বিধি রহিয়াছে সেই শাস্ত্রই বলিয়াছেন—"স্বয়মসমর্থে ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ" নিজে না পারিলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অম্প্রসারে কি কেহ কার্য্য করিয়া থাকেন ? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না। \*ব্রাহ্মণেরাই বা কয়জনে করিয়া থাকেন ? ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তার দ্বারা ডাকিতে হইবে ? চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰ পড়িছেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিংবা 'কবি' গানের বন্দোবস্ত করিতেছি। এই ভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এ দিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্ট্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ঠ আবার বলিতেছেন উট্র এবং সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার নৈবেত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব পূজাই হইতেছে! নিজে যদি পূজা করিতে না পার, তবে ব্রাহ্মণ ডাক; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্রের অর্থ বৃঝিয়া লইয়া যাহাতে মনে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা করা দরকার। যদি

আম্মোক্তার কি উকীল নিযুক্ত করিতে হয় তবে সচ্চরিত্র, শুদ্ধ, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে উকীল কি আম্মোক্তার দিয়া পূজা করাইয়া থাকি তাহারা প্রায়ই মোকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তস্ক্রপ করিয়া থাকেন।

অশ্বিনীকুমারের রচিত কতকগুলি সরল, সরস, শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীত "হুর্গোৎসব-গীতি" নামক এক পুস্তিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল।

# পঞ্চম অধ্যায়

## গুণপ্রাহী ও রসপ্রাহী অশ্বিনীকুমার

আমরা এমন অনেক লোকের কথা জানি যাহারা প্রাণ খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারেন না। ইহাতে যেন তাহারা ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমারের স্বভাব ছিল ইহার বিপরীত, যাহারা যথার্থ গুণী তাহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াই তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। বরিশাল সহরের অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়নিহিত বিকচোমুখ গুণরাজি তাঁহার সহামুভূতিরূপ সলিল-সেচনে অবাধে ক্রত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ছোট চারাগাছগুলি যেমন আলো পাইবার জন্ম আকাশের দিকে মাথা বাড়াইয়া দেয়, বরিশাল নগরবাসী 💏 ও জ্ঞানীরা তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সেইরূপ অধিনীকুমারের সহান্তভূতি-পাইবার জন্ম তাঁহার সমীপস্থ হইতেন। সকলেরই ইহা জ্বানা ছিল যে, তাহাদের যদি কোন গুণ থাকে অশ্বিনীকুমার উহার যেমন আদর করিবেন আর কেহ তেমন করিতে পারিবে না।

পরলোকগত ভক্ত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের রচিত কতকগুলি
মধুর ভক্তিসঙ্গীত "রসলীলা" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।
ভক্ত ইন্দুভূষণের ভক্তি-সঙ্গীতের সর্বপ্রধান সমজ্ দার ছিলেন
অধিনীকুমার। এক একটি গান রচনা করিয়া উহা শুনাইবার



গুণগ্রাহী অধিনীকুমার

জ্ঞ তিনি এই গুণগ্রাহী মহাত্মার নিকট আগমন করিতেন। একদিন পতিব্রতা সাধ্বীর মত কপালে সিঁদ্রের ফোঁটা দিয়া আসিয়া ভক্ত ইন্দুভূষণ গাহিয়াছিলেন—

"পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ান্ত, বন্ধু আমার কেন এল না।" আর এক জ্যোৎসাধবল রাত্রিতে আসিয়া বহাগ রাগিণীতে গাহিলেন—

"সে-কোন জোছনা দেশ সইরে।"

ভক্ত ইন্দুভ্যণ গুণগ্রাহী পরমভাগবত অশ্বিনীকুমারকে তাঁহার সঙ্গীত শুনাইয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহার সঙ্গীতরচনায় উহাই ছিল প্রধান প্রেরণা।

আমরা যখন ব্রজমোহন বিভালয়ে পড়িতাম, তখন প্রত্যেক বংসর পূজার ছুটির পূর্বে শারদোংসব হইত। এই উংসবে সঙ্গীত, কবিতা আর্ত্তি, ক্ষুত্ত ক্ষুত্ত অভিনয় দারা নির্দোষ আনন্দের আয়োজন করা হইত। ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডিত ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তা মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির আস্বাদন অধিনীকুমার পাইয়াছিলেন বলিয়াই এই উংসবের গান তিনি তাঁহার দারা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত—

"ভুলে যা' ভাই অতীতের সব বেদনা" (১৩০১)

''চল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই জীবন আহবে চল্" (১৩০৪)

''কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধনি জাগিয়া উঠুক্ মৃত প্রাণ" (১৩০৩)

''জাগরে উঠরে চলরে সবে, ভূবনবিজয়ী রবে" (১৩০৫)

"প্ৰমোদ মগন বিশ্বভূবন কহিছে গান গাহিতে।"

ō · · · . · · . .

প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি অধিনীকুমারের উৎসাহে উৎসব উপলক্ষেরচিত। ভক্ত মনোমোহন এই যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন উহারই ফলে উত্তরকালে তাঁহার "বিবিধ সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন" নামক সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গুণী ও ভক্ত মনোমোহন বাবুকে অধিনীকুমার কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য স্নেহ করিতেন, এবং স্নেহপূর্ব্বক "ভাইটি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বরিশালের হাস্তরসের রসিক কবি ৺চন্দ্রনাথ দাস মহাশয়
তাঁহার রচিত কবিতা গুণগ্রাহী অধিনীকুমারকে শুনাইয়া
আনন্দাস্থতব করিতেন। অধিনীকুমার তাঁহার রচনার প্রশংসা
করিতেন। অধিনীকুমার যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন সময়ে
সময়ে চন্দ্রনাথবাবু কৌতুক করিয়া তাঁহাকে ভাবরসপূর্ণ কবিতায়
। চিঠি লিখিতেন। রোগশয্যাশায়ী অধিনীকুমারকে তিনি ১৯২০
অব্দের ১৩ই মে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

অধিনীকুমার, কত বাকী আর,
এ দেহের ভার, ব'বে কত দিন ?
একি ব্যবহার, বৃঝি না তোমার
বৃঝালে হাজার (বোঝে না) জ্ঞানবৃদ্ধিহীন।
যাবেইত যাও, ঘাটে বাঁধা নাও,
এখনো ঘুমাও, ধর ভব পাড়ি;
করিবেন পার, ভবপারাবার
ভবকর্ণধার, তবভয়হারী।
"শিব শিব" বলে, যাও তৃমি চলে

আমরা সকলে দেই হরিবোল. গণেশেরে (১) সাথে নিয়ে যেও পথে যাইলে বিপথে মাথে ঢেলো ঘোল। বৈষ্টমী স্থন্দরী, (২) চিরসহচরী, নিও সাথে করি, মহাযাত্রাকালে: জগু (৩) তন্ত্রধার বয়স্ত তোমার কেবা আছে আর যোড়া হবে হালে গু বিদৃষক কবি, কি সুন্দর ছবি যেন বালরবি পূরব গগনে। সাথে নিও তারে তৃষিবে তোমারে আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে। করি এ মিনতি, হ'ক শুভ মতি, চল শীভ্ৰগতি অন্তিম যাত্ৰায়, বিলম্বে কি কাজ, ওহে ব্ৰজরাজ, স্বপনেতে আজ, কি দেখিয়ু হায়।

গুণগ্রাহী অধিনীকুমারের পুণ্যস্পর্শে বাঁহাদের মঙ্গলশক্তি জাগরিত হইয়া কল্যাণবত্মে প্রধাবিত হইয়াছিল, স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন উহাদের অন্ততম। অধিনীকুমারের অভিপ্রায়ে স্কুক্ত হেমচন্দ্র অভিনব কথকতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিভেন। লোকের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে সন্থদয়তাদ্বারা

<sup>(&</sup>gt;) অম্বিনীকুমারের প্রিয় ভূত্য, (২) পত্নী, (৩) ব্রজমোহন বিছালরের প্রধান শিক্ষক ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

টানিরা বাহির করিয়া উহাকে মক্ষলকর্মে নিয়োজিত করিবার শক্তি গুণগ্রাহী অধিনীকুমারের প্রভৃত পরিমাণে ছিল। কণ্ক হেমচন্দ্র অধিনীকুমারের সংস্পর্শে আসিরাই আপনার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। কোন্ লোকের ঘারা কি কাজ করান যাইতে পারে, মানুষ দেখিয়া তাহা বৃঝিবার ক্ষমতা অধিনী-কুমারের ছিল। এই প্রসঙ্গে কথক হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> "তুমি মোরে কড দে'ছ, দে'ছ প্রাণভরি, অসার নির্জ্জীব জড়ে সঞ্চারিলে প্রাণ, অন্ধজনে করিয়াছ দিব্যচক্ষু দান, অধমেরে অধিকার দিয়াছ সেবার, ভিখারীরে চিনায়েছ রতনভাগুার।"

অধিনীকুমারের বুকভরা ভালবাসার আকর্ষণে লোকে তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিত, এবং তাঁহার নিম্কল্ক চরিত্রের চৌম্বক শক্তি দারা তিনি অনেক লোহাকে চুম্বকে পরিণত্ত করিয়াছেন।

স্পর্শমণি অধিনীকুমারের স্পর্শ পাইরাই স্বর্গীয় মুকুনদ দাস
"মাতৃপূজা"র পূজারী হইতে পারিয়াছিলেন। অধিনীকুমারের
ভাবরাজি যাত্রাওয়ালা মুকুন্দদাসের সরল সঙ্গীতে অভিব্যক্ত
হইয়া শত শত নরনারীর চিত্তে দেশামুরাগের সঞ্চার
করিয়াছিল।

স্থানেশীর যুগে বরিশাল ব্রন্ধমোহন বিভালয়ের পরলোকগত শিক্ষক রামচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় "জাগরণ", "দীক্ষা" ও "দৈববাণী" নামক তিনধানি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া- ছিলেন। তাঁহার কবিষপূর্ণ আবেগময়ী কবিতাপাঠে লোকের মনে দেশাখবোধ জাগরিত হইত। কবি রামচন্দ্রের এই কবিতা রচনার সহিত অধিনীকুমারের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, কিন্তু আমরা জানি অধিনীকুমারের বক্তৃতা তখন বরিশালে যে অগ্নির্টি করিত, রামচন্দ্রের কবিতা উহারই ছন্দোময় প্রকাশ।

যে সকল গুণবান্ ছাত্র ও শিক্ষক ব্রন্ধমোহন বিস্থালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, অধিনীকুমার তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষক অক্ষয় কুমার সেন, কালীহর রায় ও ছাত্র হেমেল্র বস্থর স্মৃতি বিভালয়ের প্রাচীর-গাত্রে মর্মার ফলকে খোদিত রহিয়াছে। শিক্ষক হেমস্ত কুমার সেন ও ছাত্র হেরস্বচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতি পুস্তিকা প্রচার করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। হেরস্বচল্রের প্রতি অধিনীকুমারের শ্রন্ধা এমন গভীর ছিল যে, তিনি তাঁহার ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য তৎপ্রণীত 'কর্ম্মযোগে" বির্ত করিয়াছেন। হেরস্বচল্রের জীবনীপুস্তিকার ভূমিকাখানিও অধিনীকুমারের লিখিত।

মানবের মহন্ব বিকাশের জন্ম যে শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ব্রজমোহন বিভালয়ের সঙ্গীতে উহা ব্যক্ত হইয়াছে। ললিভকলার আলোচনার জন্ম এক সময়ে একটি সমিতিও এই বিদ্যালয়ে ছিল। আমরা যথন ব্রজমোহন বিভালয়ের ছাত্র ছিলাম, তথন ছাত্র ও শিক্ষকগণের সাহিত্যা- লোচনার উৎসাহ বর্জনের নিমিন্ত অধিনীকুমারের অভিপ্রায়ে "ছাত্রবন্ধু" নামক একখানি কুজকায় মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হুইয়াছিল। উক্ত মাসিকপত্রিকাখানিতে ছাত্র ও শিক্ষকগণের লিখিত ধর্মা ও স্থনীতিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইত। বঙ্গের নানাস্থলের ছাত্রগণ এই পত্রিকার গ্রাহকও হুইয়াছিল। পত্রিকাখানি কতকাল চলিয়াছিল তাহা ঠিক মনে নাই। এই গ্রন্থকার কিঞ্চিদধিক এক বংসরকাল এই পত্রিকার সম্পাদকছিলেন। ঐ সময়ে অধিনীকুমার এক সংখ্যায় "রাজগৃহের ঋষিপ্রবর"নামে একটি তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

এই দীন লেখকের রচনাশজির প্রতি অশ্বিনীকুমারের শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা তিনি নানাসময়ে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের উৎসাহেই ছাত্রজীবনে মংপ্রণীত "হেমস্তকুমার," "হেরস্বচন্দ্র" ও "শাস্তিরঞ্জন" নামক তিনখানি জীবনীপুন্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লেখকের লিখিবার, বলিবার যাহা কিছু শক্তি সমস্তই অশ্বিনীকুসারের উৎসাহের প্রত্যক্ষ ফল।

পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয় যথন ব্রজমোহন বিভালায়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তথন ১৮৯৫ অবেদ তংপ্রণীত "বাখরগঞ্জের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশে তিনি অখিনীকুমারের নিকট যেমন উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছিলেন, অস্ত কাহারও কাছে তেমন পান নাই।

কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিশ্ব পরলোকগত সতীশচল্র

রায় বরিশাল ব্রজমোহন বিভালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সতীশচন্দ্র যখন স্থলের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখনই তিনি ছোট ছোট কবিত। লিখিতেন। ঐ সময়েই তিনি ওয়ার্ডস্ ধ্যার্থ, সেলি, বাইরন প্রভৃতি কবিগণের কবিতাবলী, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগ্রহে পাঠ করিতেন। আমার এখনও মনে পড়ে, কলেজের ও স্থলের উচ্চশ্রেণীর একদল ছাত্র সভীশের সাহিত্যামুরাগের নিন্দা করিত. তাহার৷ মনে করিত সতীশ পঠিত কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার পড়া কেবল লোক-দেখানো ব্যাপার। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এই বালকের কবিতা আবৃত্তি এবং সাহিত্যামুরাগের প্রশংসা করিতেন। একবার সতীশ শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে" কবিভাটি আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলের, বিশেষতঃ অশ্বিনীকুমারের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বরিশালে অধ্যয়নকালে বালক সতীশচক্র একবার সরস্বতী পূজায় 'ধর্মরক্ষিণী সভা'র উৎসবের জ্বন্য একটি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। গানটি প্রশংসিত হইয়াছিল। উহার প্রথম পদটি এই----

একি হেরি শোভা আজি
ভূতলে গগনে কাননে ;
শুজ্র শোভন চারিধার
হাসি প্রকৃতির আননে।

উত্তরকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যামুরাগী সতীশচন্দ্রের কবিষশক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুবক্তা ও স্থলেখক। তাঁহার লিখিত অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি যখন বরিশালে ব্রহ্মমোহন বিভালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখনই তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাশক্তি বিকশিত হইয়াছিল। অখিনীকুমারের পরোক্ষ প্রভাব ইহার মূলে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" প্রণেতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক সময়ে ব্রহ্মমোহন বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। "মনসা মঙ্গল" সঙ্কলয়িতা স্বর্গীয় প্যারীমোহন দাসগুপ্ত ব্রহ্মমোহন বিভ্যালয়ে কার্য্য করিতেন; ইহাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে অখিনীকুমারের কোন পরোক্ষভাব আছে কিনা আমরা তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পার্ণীর না।

অধিনীকুমার স্ববক্তা ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বিলবার ওঙ্গী অমুকরণ করিয়া বরিশালে ছোট বড় অনেক বক্তার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্রীযুক্ত রন্ধনীকান্ত গুহু মহাশ্র ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বরিশাল গমনের অল্পদিন পরেই এক সভায় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বিভালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন—"আমি জ্ঞানিতাম বরিশালের

মসূর ডাঙ্গই উত্তম, কিন্তু এখানে যে এত অধিক উত্তম বক্তা আছেন, ইহা আমি জানিতাম না।" অধ্যাপক রঙ্গনীকান্ত গুহ মহাশয়ের উক্তি বস্তুতঃ সত্য, অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে এক সময়ে বরিশালে অনেকেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

ছাত্রগণ যাহাতে বক্ততা করিবার শক্তি অভ্যাস করিতে পারে তজ্জ্য ব্রজমোহন বিছালয়ে "তর্ক সমিতি" ছিল। এই সমিতির অধিবেশনে অধিনীকুমার যাহাদিগের বক্ততা করিবার শক্তির কিছুমাত্র আভাস পাইতেন তিনি ঐ সকল ছাত্রকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। কুড়িগ্রামের উকীল বাবু বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিভালয়ের ছাত্র ছিলেন, তথনই স্থবক্তা বলিয়া তিনি বরিশালবাসীর নিকট স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন বিভালয়ে যে দিন ব্রহ্মোহন দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উল্মোচন করা হয়, সেই দিন অশ্বিনীকুমারের উপদেশমতে বসস্তবাবু ইংরাজীতে এমন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, উহা শুনিয়া সভাপতি জজ ষ্টেলি সাহেব মহোদয় ও শ্রোতৃমগুলী বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। বসম্ভবাবুর বলিবার ভঙ্গী ও উত্তম উচ্চারণের প্রশংসা করিয়া অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন— "আমাকে বলিতে হইলে, আমিও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বক্ততা করিতে পারিতাম না।"

বাগেরহাট বিভালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্মাষ্টার বাবু তারকনাথ দত্ত গুপু মহাশয় যখন ব্রহ্মমোহন বিভালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন স্থবকা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। "গর্ডনের জীবনী" সম্বন্ধে তিনি একটি স্থললিত বক্তৃতা করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন। তখন ব্রজমোহন বিভালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেরই অল্লাধিক বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। তাঁহাদিগকে শনিবারে ছাত্রদের তর্কসভায় এবং সান্ধ্যসমিতিতে উপদেশ প্রদান করিতে হইত।

সরস বাক্যালাপে অধিনীকুমারের অসাধারণ পটুতা ছিল। বরিশালে তাঁহার গৃহের সেই চিরপরিচিত তক্তপোষের চারিধারে প্রতিদিন বালর্দ্ধযুবক শত শত লোকের সমাবেশ হইত। সেখানে এমন আসর জমানো আলাপ হইত যে, শ্রোতারা অনেকে স্নানাহারের কথা ভূলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। অধিনীকুমারের সহিত অবাধভাবে মিশিতে কেহই সজোচ বোধ করিত না। তিনি যেন সকলের সমবয়সীছিলেন। রবীশ্রনাথের কথায় বলিতে হইলে বলা যায়—"তিনিছিলেন সকল দলের শতদল পদ্ম"।

যিনি যথার্থ রসিক অন্তের বাক্যের প্রকৃত রসগ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার যেমন থাকে, অরসিকের তেমন থাকে না। একদা ব্রজ্ঞমোহন কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ মহাশয় বি.এ. পরীক্ষার্থীদের বাছনি পরীক্ষায় স্বরচিত একটি চতুর্দ্দশপদী ইংরাজী কবিতা ব্যাখ্যা করিতে দিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার যদি বরিশাল সহরে "Little Brothers of the Poor" দল গঠন না করিয়া "Big

Brothers of the Rich" দল গঠন করিতেন, তাহা হইলে চির-অমরতা লাভ করিতে পারিতেন। এক সহাদয় বৃদ্ধ শিক্ষক ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বৃদ্ধিতে না পারিয়া বিষয়টি অভিযোগের আকারে অধিনীকুমারের নিকট উপস্থিত করেন। অধিনীকুমার উহা শুনিয়া হাসিয়া অধীর হইলেন। তিনি বলিলেন—"ঠিক লিখিয়াছে—a master-piece of humour, অতি উৎকৃষ্ট রসিকতা।"

শ্লেষাত্মক বাক্যকথনে অধিনীকুমারের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার রচিত "ভারত-গীতি"র গানেও তিনি বাঙ্গালী চরিত্রের ত্ববলতাগুলি শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

আহা রে, বাঙ্গালী বাব্ যাই বলিহারি
কতরূপ ধর তুমি অপরূপধারী।
শিবের ছিল অন্তমূর্ত্তি, তোমার হ'ল শত মূর্ত্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে ফজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল, ব্রাণ্ডি, স্থাম্পেন্, সেরি।
(কভু) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিবহুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বৃঝ্তে নারি;
(কভু) মুরগীর ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিও দাও,
বিদেশে পরম ব্রাহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী।
নানাস্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না,
অস্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি;

সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, থাঁটি হ'য়ে রওরে ভাই, বহুরূপী হইও নারে, কপট আচারী।
নাহিরে তোর ধর্মাধর্ম, কর পশুর মত কর্ম,
যদি দেখ শ্বেতচর্ম অমনি গোলাম তারি,
সদা করযোড়ে রও, মস্তকে পাতৃকা বও,
বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভারি!
দিনে একশ' আটবার কর ভারত উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি,
মুখেতে মালসাট মার, এয়সা কর তেয়সা কর,
কাজের বেলা ল্যাজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি।

কৌতৃকী অশ্বিনীকুমারের কৌতৃকের অস্ত ছিল না। একবার
• তাঁহার গায়ে কতকগুলি চুল্কানি হইয়াছিল, নিজে চুল্কাইতেন,
ভূত্যেরা চুল্কাইত তব্ চুল্কানির নির্তি হইত না। তিনি
এই সময়ে কৌতৃক করিয়া গাহিতেন—

চুল্কানির জ্বালায় মইলাম সজনি
চাকর চুল্কায় বাকর চুল্কার চুল্কায় রাজার রাজরাণী।
অধিনীকুমার বলিতেন, স্বয়ং ভগবান কৌতুকী, সেই জন্মই
তিনি নানা রূপে, রসে, গদ্ধে তাঁহার স্থি এমন মধুর, এমন
বিচিত্র করিয়াছেন। মানুষ মুখভার করিয়া বসিয়া থাকিবে,
ইহা অধিনীকুমারের পক্ষে অসহ্য ছিল। তিনি গাহিয়াছেন—
"যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে, তাদের বহুত দেরী হবে;
স্বার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পদ্ধা নাই।"

মান্ত্রষ হাসিয়া গাহিয়া নাচিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাহার জীবনটা সর্ব্বপ্রকারে সম্ভোগ করিবে ইহাই অধিনী-কুমারের উপদেশ। তিনি ছিলেন চিরব্রহ্মচারী, আনন্দরসের প্রাচুর্য্যে তিনি যেন অহর্নিশ মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার জীবন প্রদীপ যখন খীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছিল তথনও তাঁহার আনন্দের অব্ধি ছিল না। ব্যাধির খ্রশ্রে তাঁহার দেহের বল, কর্মের শক্তি যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল তথনও তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখের হাসি, চিত্তের ফুর্ন্তি ও বাক্যের সরসতা নষ্ট হইতে পারে নাই। মৃত্যুকালেও যেন তিনি অফুরস্ত হাসির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অস্তুক্তার মধ্যে তিনি একথানি আশীর্বাদ পত্তে আমাকে লিখিয়াছিলেন-

### স্নেহাস্পদেষু

শরৎ, ভোমার বিজয়াসম্ভাষণ অনেক দিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার করিতে যেটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা করে কে? এখন বড়ই ছর্ববল। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী\* যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু এখনও পড়ি নাই। আজ কাল 'আছি' এই মাত্র। ষিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেহ "অস্তীতি বস্"। আশীর্কাদ করি সদা মনে রাখিও—

গ্রন্থকার প্রণীত 'বন্ধগোরব স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার'।

তদেব রম্যং ক্লচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্ধনসো মহোৎসবং। তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং যত্নতমশ্লোক্যশোহমুগীয়তে॥

> ভভামুধ্যায়ী শ্রীঅঃ

অধিনীকুমারের আনন্দ, হাস্তকৌতুক ও বালমুলভ
চটুলতা মৃত্যুর পূর্বে পর্যান্ত সমভাবেই বিভামান ছিল।
বাহিরে তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে
ছিলেন চির-নবীন। তাঁহার এই চির-বালকত, চির-সরসতা
তদীয় জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন ও ধর্মসাধনারই ফল।
অধিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা
গাহিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও উহা সত্য বলা বাইতে পারে।
তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

কান দিন কি ফুরাবে না পনর বছর তোর ?
কখন না বৃড়ো হ'বি, রহিবি কিশোর ?
তোর ঐ রূপরাশি,
ললিত মোহন মধুর হাসি,
কেমন প্রাণ করে উদাসী,
জানিস্ মনচোর ?

থাক্ থাক্ এমনি থাক্
চিরদিন মজিয়ে রাখ
প্রাণ থাক্ হয়ে অবাক্

ঐ রূপেতে ভোর!

সুরসিক অধিনীকুমারের রসের উৎস ছিল কোথায়, এই সঙ্গীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অফুরস্ত হাসি, সরস বাক্য ও রঙ্গপরিহাস সকলের মন হরণ করিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সরস বাক্যালাপে মামুষকে মাতাইয়া রাখিতে পারিতেন। এমন সুরসিক আসর-জমানে। মজার মামুষ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

# অপ্টম অধ্যায়

#### ব্রাক্ষসমাজ ও অশ্বিনীকুমার

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ভক্তির এক উদার ধর্ম প্রচলিত আছে। ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু চৈতক্সদেব, ভক্ত তুকারাম, ভক্ত তুকারীদাস, রামান্ত্রজ্ব, রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতীয় সাধকগণের জীবনে ভক্তির অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত মহাসাধকগণের সাধনা ভারতবর্ধকে ভক্তির বিচিত্র রসে অভিষিক্ত করিয়াছে। ভক্তের হৃদয়-বিহারী ভগবান্ রসম্বরূপ। তিনি পরম রসিক। তাঁহার ক্রিছির, তাঁহার ভক্তি-লীলাও তেমনি শাস্ত-দাস্থ-বাৎসল্য-স্থ্য-মধ্র প্রভৃতি নানা রসে বিচিত্র। রস-বর্ধপের যে রাগিণী এই নিখিল বিশ্বে ধ্বনিত হইতেছে, ভাহা একতারার একঘেয়ে স্থ্র নহে, তাহা সহস্রতার বীণার ছয় রাগ ছত্ত্রিশ রাগিণী।

ভারতের এই চিরস্তন ভক্তি-ধর্মাই শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ অধিনী-কুমারের ধর্ম। 'ভক্তিযোগে' তিনি এই ধর্মেরই ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। অধিনীকুমারের ঘটনাবহুল জীবনের সকল অবস্থায় ভক্তের আরাধ্য রস-স্বরূপ দেবতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি শুস্ত ছিল। আমরা জানি, শৈশবে কাগজের ঢোলক বান্ধাইয়া হরিতলায় তিনি কীর্ত্তন করিতেন। ভক্তির বীন্ধ তখনই তাঁহার হাদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

ধর্মভূমি ভারতে নানা যুগের সাধ্ভক্তদের সাধনার যে সঞ্চিত ভাণ্ডার রহিয়াছে, আমরা প্রত্যেকেই সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সম্পদ্ সস্তোগের অধিকার অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে। সাধনার যে চাবি-কাটি দিয়া এই ভাণ্ডার-গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, উহা যাঁহার আছে তিনি এই চিরস্তুন অধ্যাত্ম সম্পদ্ ভোগ করিতে পারেন। ভাগ্যবান্ অধিনীক্মারের এই সাধনা ছিল। ধর্মান্থরাগ, শাল্লান্থরাগ তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া উক্ত হইতে পারে। ম্পণ্ডিত পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত বাল্যকালেই তিনি শাল্রালোচনা করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের বাণী তিনি আগ্রহসহকারে অধ্যয়ন ও মনন করিতেন। তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিক ধর্মান্থরজি 'ভক্তিযোগে' স্কুম্পন্টরূরপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অধিনীকুমার যখন বিভার্থী যুবক, তখন বঙ্গদেশ নানা আন্দোলনের প্লাবনে প্লাবিত হইতেছিল। কি ধর্মা, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, সকল দিকেই তখন যেন নবজীবনের নব বসস্তের সঞ্চার হইয়াছিল। তখন মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পদায়ায়ুসরণ করিয়া মহর্ষি দেবেক্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্দ্র ধর্মান্দোলনের বহিত

পাগ্লার দোস্ত ও নমঃশৃত্ত ভেগাই হালদারের "চেগাই" ছিলেন।

কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরে অতি উদার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যখন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বরিশালে আইসেন, তথন ঋষিকল্প গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। ব্রাহ্মসমান্তের বাহিরে অতি অল্পলোকেই এই নীরব সাধক, নীরব কন্মী, মহানুভব, আদর্শ পুরুষের খোঁজ রাখেন। ইহার সঙ্গ, সত্রপদেশ ও মহৎ জীবন অশ্বিনীকুমারের ভাবগ্রাহী তরুণ চিত্ত অভিভূত ক্লুরিত। তাঁহার পরলোকগমনের পরে এক পত্রে অখিনীকুমার লিখিয়াছিলেন—"পৃজ্ঞ্যপাদ গিরিশচক্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া মনে হইল. বঙ্গদেশ একটি রত্ন হারাইল। এরূপ ঋষিকল্প লোক আর কো বড় দেখিতে পাই না। তাঁহার চরণপ্রান্তে ছুই মিনিটের তরে বসিলেও যে শাস্তি পাইতাম, তাহা আর কোঁথায় পাইব ? এই অষ্টমী, কি নবমীপূজার দিন ভাঁহার ও তাঁহার সহধর্মিণীর চরণ-ধূলি লইতে গিয়াছিলাম, কত স্নেহে কত কথা বলিলেন। তথন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার স্মৃতি চিত্তকে উন্নত করে। আর যে ইহলোকে ভাঁ<sup>হার</sup> চরণতলে বসিতে পারিব না, ইহা মনে হইলে ক**ন্ট** হয়। ব্রিশাল তো তাঁহার স্মৃতি-জড়িত। তিনি, স্বর্গীয় সর্বান্দ দাস মহাশয় ও ৺কালীমোহন দাস বরিশালে যে কি <sup>অমৃত</sup>



স্বর্গীয় গিরিশচক্ত মজুমদার

ঢালিয়াছেন, তাহা বরিশাল ভূলিতে পারিবে না। আমি ও আমার স্থায় অনেকে তাঁহার ও তাঁহার সহধর্মিণী দেবীর নিকট যে কত ঋণী, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। সেই দীনরঞ্জনের মৃত্যুদিনে যে তাঁহার বাড়ীতে কি অপূর্ব্ব দিব্য ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহা জন্মাস্তরেও ভূলিব না। তাঁহার দেবপ্রতিম মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই প্রাণে যে কি আরাম পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার নিকট বসিলে স্বর্গ নিকটতর বোধ হইত। প্রাণে সত্যই সুধা সিঞ্জিত হইত। সেই যে রবিবাবর কবিতা—

"এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ, পরিপূর্ণ একটি জীবন, নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ থেমে যাবে সহস্র বচন।"

তাঁহার জীবনে এই কবিতাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যই তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার সম্প্রদায়দ্বেষিগণের সহস্র বচন থামিয়া যাইত। এমন লোকের স্মরণেও আমরা ধন্য হইতেছি।"

১৮৮২ অব্দে অধিনীকুমার যখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হন, তখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় যুগ। পূর্বে হইতেই তথাকার ব্রাহ্মগণের কর্ম্মোভ্যম, • উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মভাব সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। ১৮৮৩ অব্দের মাঘোৎসবে আচার্য্য গিরিশ্বচন্দ্রের পত্নী স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী বরিশার বাহ্মসমাজের বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া লোকসাধারণের সমক্ষে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে তথন নিখিল ভারতে ইহা অভিনব ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বের স্থপ্রসিদ্ধ তুর্গামোহন দাস মহাশয় অকুতোভয়ে তাঁহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া দেশবাসীর মনে বিশ্বয়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তথন কি সমাজসংস্কার, কি ধর্মসাধনা সকল দিকেই বরিশালের ব্রাহ্মগণ অগ্রণী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াও অশ্বিনীকুমার বরিশালের ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া
ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার পাণ্ডিতা,
তাঁহার ধর্মান্থরাগ সমস্ত নিয়োগ করিয়া, তিনি ব্রাহ্মসমাজের
সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রবণের
জন্ম সমাজগৃহ লোকে লোকারণ্য হইত। আন্ধিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত আপনাকে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছিলেন
যে, তিনি তাঁহার পরলোকগত পিতা ও স্বজনবর্গের উৎকণ্ঠার
বিষয় হইয়াছিলেন। এমন কি ব্রজমোহন দত্ত মহাশ্য
কথন কথন অশ্বিনীকুমারকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,—
"তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিব।" পণ্ডিত ৮মনোমোহন
চক্রবর্তী মহাশয় বলেন—"অশ্বিনীকুমার তখন যোলআনা
ব্রাহ্মসমাজের ভাবে ও আদর্শে অন্ধ্রপ্রাণিত। তিনি

ব্রাহ্মদমাব্রের আচার্য্যের কার্য্য ব্যতীত অপর সকল কার্য্যের অক্সতম নেতা। অশ্বিনীকুমার তখন জ্ঞান, ভক্তি ও নৈতিক আদর্শে সকলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও মধ্যবিন্দু।" মাঘোৎসব আসিলেই তাঁহার আত্মীয়ম্বজনগণ শঙ্কিত মনে ভাবিতেন—"এবারই হয়তো অশ্বিনীকুমার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মদমাজভুক্ত হইবেন।" বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমার তথন ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন অমুরাগী ছিলেন তাহাতে আত্মীয়দের উক্তরূপ আশঙ্কা অমূলক ছিল ইহা বলা যায় না। একাদিক্রমে কয়েক বংসর তিনি মাঘোৎসব উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় এক একটি বক্তৃতা করিতেন। "Rejoicings in the Brahmo Samaj" এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি দ্বারা তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজে স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অশ্বিনীকুমার ধর্ম ও স্থনীতির পবিত্র বহ্নি জালাইয়া শত শত লোককে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বরিশালের কেশবচন্দ্র সেন। প্রলোকগত মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বলিয়াছিলেন—"What Keshab Chandra Sen was in Calcutta Aswini Kumar Datta is at Barisal." অর্থাৎ "কলিকাতায় ব্রমানন্দ কেশব যাহা ছিলেন, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত তাহাই।"

অধিনীকুমার পিতার রোষ বা আত্মীয়ত্বজনদের বিরাগে ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। যাহা শ্রেয়ঃ তাহা তিনি অকুতোভয়ে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার আত্মার তাগিদেই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিযুক্ত হইতে হইল। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার বৃদ্ধির খোরাক জোটাইতে পারিত, কিন্তু হৃদয়ের দাবী মিটাইতে পারিত না।

পণ্ডিত ৮মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন— "অধিনীকুমার ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও বহু বিষয়ে রক্ষণশীল ও প্রাচীন র'র্মতনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন হিন্দু সমাজে থাকিয়া ব্রাহ্মভাবে সমাজ সংস্কার করিতে হইবে।" এইজন্ম তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিরাট্ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিতেন না। কোন কোন দীক্ষার্থী যুবকের নিকট তিনি তাঁহার এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণে কতিপয় ব্রাক্ষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৬মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলেন—"তখন বাবু মনোরঞ্জন গুহু, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাজকুমার ঘোষ, চণ্ডীচরণ গুহ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মযুবক ইহার প্রতিবাদ করিলে অধিনীকুমারের ব্ৰাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান বন্ধ হয়।" যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌম নীতি বরণ করিয়া ধীরে ধীরে অশ্বিনীকুমার একদিন উজ সমাজের বাহিরে বৃহত্তর সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়দর্শন বাগ্মী অধিনীকুমারের বক্তৃতা ও উপদেশ

ষাভাবিক। ভক্তির যে রসধারা সন্তোগের জন্ম অধিনীকুমারের
চিত্ত ব্যাকুল ছিল, মহাত্মা বিজয়কুক্তের হৃদয় ছিল সেই
ভক্তিরসের প্রস্রবন। বাঙ্গলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাদে
অধিনীকুমার এই মহাত্মার নিকট মন্ত্র গ্রহন করেন।
মৃত্যুকাল পর্যান্ত অধিনীকুমার ঐ মন্ত্র প্রত্যাপূর্বক জপ
করিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।
তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের
জন্ম পাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ কার্য্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বারংবার
বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। একবার বিজয়কৃষ্ণ যথন তাঁহার
হৃদয়োশ্মাদিনী বক্তৃতায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে মাতাইতেছিলেন
তথন কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র এক পত্রে তাঁহাকে
লিখিয়াছিলেন—

''জয় জয় বিজয়ের জয়! তুমি যে জয়পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিয়াছি। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলস্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্ধারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আবার বলি জয় জয়! ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচল্প ছিল। এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।" যাহা হউক ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার করিতে করিতে এই মহাত্মাও একদিন সমাজ-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ভক্তির সাধক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের গোস্বামী-বংশোদ্ধৃত অবৈত মহাপ্রভুর বংশধর। তাঁহার তুল্য তেজন্বী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছল্লভ। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বৃঝিতেন, প্রাণপাত করিয়াও তাহা পালন করিতেন। তিনি যেমন সরল ও ব্যাকৃল অন্তরে ধর্ম-সাধনা করিতেন, এমন ধর্মালুরাগীর সংখ্যা সকল সমাজেই অতি অল্ল। একদা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হয় ধর্মের জন্ম একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ একটি লোকও দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম, তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্থায় ধর্মের জন্ম ব্যাকৃলাত্মা আর দেখি নাই।" অশ্বিনীকুমার এই ব্যাকৃলাত্মা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির শিশ্ব হইয়াছিলেন।

ধর্মরাজ্যের রহস্ম যাঁহার কাছে উদ্বাটিত হয়, তিনিই অন্থকে সেই রাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। অশ্বিনী-কুমারের গুরু বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—''ঈশ্বর কুপায় গয়া তীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে এক নানকপন্থী মহাত্মা কুপা করিয়া আমাকে যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু না বলিলে মিথ্যা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে, আমার

অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি। কি যে সম্মুখে দেখিতেছি ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

ধর্মজীবনে যিনি এমন কথা বলিতে পারেন যে, ''আমার অভাব মোচন ইইয়াছে" তিনিই যথার্থ গুরুস্থানীয়, এমন লোকেরই কাছে আশা ও আনন্দের কথা গুনিবার জন্ম নরনারী আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। অন্থিনীকুমার এমন এক মহাত্মার কাছে ধর্মজীবনের রহস্থ জানিবার জন্ম শিশুরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তির যে বিচিত্র রস আস্বাদনের জন্ম তিনি ব্যাকুল ছিলেন ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ সেই ভক্তিধর্মের আশ্চর্য্য বক্তা ছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"ভক্তি ধর্মের প্রাণ, ভক্তি ধর্মের জীবন, জীবের শাস্তি, ভক্তি পাপীর গতি, ভক্তিশৃষ্ম ধর্ম জীবনে স্থান পায় না। সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভক্তিলাভ হয় না।\* \*

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদদেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্তমাত্মনিবেদনং॥

এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তিলাভের উপায়।"

ভক্ত অখিনীকুমারের প্রণীত "ভক্তিযোগ" প্রন্থে এই ভক্তির ধারাবাহিক সাধনপ্রণালী অতি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধু বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্র-শিষ্মগণ খাছা ও উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে যেমন আচারনিষ্ঠ, অখিনীকুমার তেমন ছিলেন না। তাঁহার মুখে ভাস্করানন্দ, পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বস্থু, রামতমু লাহিড়ী প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ মহাত্মাদের সম্বন্ধে বহু সময়ে বহু কথা শুনিয়াছি। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে কেবল একটি উল্লেখযোগ্য আখ্যান শুনিয়াছি।

সাধু বিজয়কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলেন তখন একদা ব্রাহ্মসমাজে 'পবিত্রতা" সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ প্রদানের পরে রক্ষনীকালে মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মনে ভয়য়র অমৃতাপ জয়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছট্ফট্ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন—'আমি প্রচারক, ধর্মোপদেষ্টা—আমার মন এমন পাপচিস্তার অধীন, হায়, আমার জীবনে আর কিছুই হইল না।"

তাঁহার অশাস্ত মন কিছুতেই শাস্ত হইল না।
তীব্র যাতনায় আত্মবিশ্বত হইয়া তিনি পরিধেয় বন্ধদারা
গলদেশে প্রস্তুর বাঁধিয়া রাবি নদীতে প্রাণত্যাগ করিবার
জন্ম গমন করেন। এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী বনভূমি হইতে
সহসা এক সাধু আসিয়া তাঁহাকে এই হুন্ধার্য হইতে নিবৃত্ত
করিলেন। সাধুজীর উপদেশে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।
সাধুজী বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"বংস, পরমেশ্বরের নাম
কর, তাহাতেই পবিত্র হইতে পারিবে। তুমি কত স্থান্দর
তাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না। সাধনার দর্পণদ্ধারা যখন
তুমি নিজেকে দেখিতে পাইবে, তখন তোমার নিজের
সৌন্দর্য্যে নিজে মোহিত হইবে।"

এই সময়ে মনের আবেগে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত

মূলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ? পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলম্ভ অনল যথায় ? তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলম্ভ অনল সম— আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পৃক্কিব তোমায় ?

### রচনা করিয়াছিলেন।

অধিনীকুমার এই সাধু মহাত্মার ধর্মজীবনের প্রভাব স্বীয় জীবনে কতথানি অনুভব করিয়াছিলেন আমরা তাহা জানি না। হয়তো যাঁহার কথা তিনি লোকের কাছে তেমন করিয়া বলেন নাই তাঁহার ধর্মজীবনের পবিত্র বহিন্ট অধিনীকুমারের অস্তরে ধর্মের অনির্বাণ অগ্নি জালাইয়া দিয়াছিল। পতিপ্রাণা সতী যেমন তাঁহার আরাধ্যতম স্বামীর কথা লোকের কাছে বলেন না, অধিনীকুমার হয়তো সেইরূপ তাঁহার গুরুর কথা ইচ্ছা করিয়াই আলোচনা করিতেন না। যিনি অস্তরতম অস্তরক্ষ তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই লোকের সহিত বাক্যালাপে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন।

অধিনীকুমারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও শিশ্যদের কেহ কেহ মনে করেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের ধর্মজীবন তাঁহার চরিত্রের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমরা ইহা যুক্তি-পূর্বেক স্বীকার করিতে পারি না। অধিনীকুমারের সহধর্মিণীর মুখে শুনিয়াছি, মৃত্যুর প্রায় একবংসর পূর্বের অধিনীকুমারের যধন মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রম হইত ঐ সময়ে একদিন গুরুমার



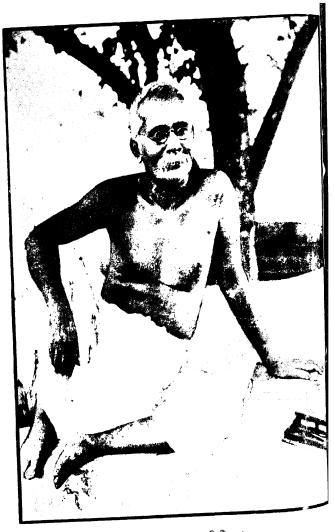

তমাল তরুতলে ভক্ত অখিনীকুমার

বিশ্বত হইয়া তিনি পদ্বীকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পদ্বী
উক্ত মন্ত্র বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন দেখিয়া অখিনীকুমার নিজের বৃকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন
— "আসল যাহা সেই নামরূপের অতীত বস্তু এই বৃকের
ভিতরই আছে, এখন মন্ত্র জপ করি বা না করি, উহাতে
আমার কিছু আসে যায় না।" গুরুদত্ত মন্ত্রের অর্থ ও শক্তি
সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই উহা জপ করিতে করিতে ভক্ত
অখিনীকুমারের চিত্তে ভগবৎ ক্রুর্ত্তি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই।

## নবম অধ্যায়

## ভক্ত অশ্বিনীকুমার

ভক্তির কথা শুনিলে অধিনীকুমারের হাদয় নাচিয়া
উঠিত। ভক্তচরিতকথা কীর্ত্তনে তিনি যেন সহস্রজির
হইতেন। তিনি যথন ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তথন
ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মুখের শুচিশোভা শতগুণ বর্দ্ধিত
হইত এবং নয়নদ্বয় জল্ জল্ করিত। সভাস্থলে অধিনীকুমার
যথন ভাবাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন তথন
বিশ্মিত প্রোত্মগুলী অনম্যমনা হইয়া তাঁহার বচনস্থা পান
করিত। তাঁহার প্রাণম্পর্মী বাক্যে শত শত বালর্দ্ধন্
যুবকের হাদয়ে যথার্থ ধর্মভাব জাগরিত হইত। অনেকের
জীবনগতি পুণ্যলোকের অভিমুখে প্রধাবিত হইত।

ভক্তির স্থবিমল আলোকে বাল্যাবধি অধিনীকুমারের ফুদয় আলোকিত ছিল, তাঁহার ফুদয়ে স্বভাবতঃই অহৈতৃকী ভক্তির অস্কুর ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে পরমেশ্বরের অমুগৃহীত কিংবা পরম ভাগ্যবান্ বলা যায়। পঠদ্দশায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংস্রবে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মামুরজি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে ধর্মজিজ্ঞাসা দেখা যায় না। ভগবতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আন্তরিক ব্যাকুলতা হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজনেরও আছে কি না সন্দেহ। এই আশ্চর্যাস্থলর জগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন আমরা পরস্পরকে কদাচিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইলে আমরা সাধরণতঃ জিজ্ঞাসা করি— "আপনি কেমর্ন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছেন? কাজকর্ম্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য কেমন চলিতেছে?" ইত্যাদি। বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, আমাদের মন আহার-বিহার, আলুপটোল, টাকাকড়ি এই সমস্ত ছোট ছোট সাংসারিকতার মধ্যে জড়িত হইয়াই প্রায় সর্ববিদ্যুথাকে। মন অতি অল্প সময়েই এই সকলের উপর

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন। জমাজমি, টাকাকড়ি, দৈনাপাওনা, খাওয়াপড়া এই সকল কথা তাঁহাকে ভাবিতে হইত। ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার পোষাক সাধারণ ও সরল ছিল, কিন্তু তাহা চিরদিন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী ছিল। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কখনও অসাবধান ছিলেন না। তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে জঙ্গলে ক্রত পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু হাঁটিবার সময়ে কদাচ তাঁহার পদঙ্খলন হইত না। তিনি কত লিখিতেন, কিন্তু সমস্ত জীবনে একটিবারও তাঁহার কলমের

কালি ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে, বিছানায় বা কাপড়ে ফেলেন নাই। তাঁহার সহধর্মিণী একদা অসতর্কভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন—স্নানের পরে গামছা ছডাইয়া না রাখিলে নৃতন গামছায় "তিল" পড়ে। অতঃপর আর কোনদিন গামছা ছড়াইয়া রাখিতে অশ্বিনীকুমারের ভুল হয় নাই। সংসারের ছোট ছোট বহু বিষয়েই তাঁহার মন এমনই সদা সতর্ক ছিল। কিন্তু তিনি এমন বড় মন লইয়া এই পুথিবীতে আসিয়াছিলেন যে, এই সকল বিষয় তাঁহার মনকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে পারিত না। তিনি বৈষয়িক মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেন বলিয়া তাঁহার কোন দিন ধর্মগ্রন্থ পাঠে ও ধর্ম্মালোচনায় অবসরের অভাব হইত না। তাঁহার ধর্মপিপাস্থ • মন প্রতাহই সাংসারিকতার উর্দ্ধে উঠিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অমৃতরস পান করিত। যিনি রসম্বরূপ জাঁহার সহিত অশ্বিনী-কুমারের নিত্যবিহার হইত বলিয়া তিনি আমর্শ সদাপ্রসন্ন, সুরসিক ও শিশুস্বভাব ছিলেন।

অধিনীকুমার গৃহস্থ ছিলেন। সংসার ও ধর্মের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন— "সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না, এ সংসার কি ভগবানের স্বষ্ট নয় ? ইহা কি সয়তানের রাজ্য ? ভগবান্ যখন মাতাপিতা দিয়াছেন, গৃহপরিবার দিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ করিতে হইবে। সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার কার্য্য করিতেছি

বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রাণও সর্ববদা অমৃতপূর্ণ থাকিবে। যতই কেন সংসারের কার্য্য না করি, প্রাণের টান সর্ববদা তাঁহার দিকে থাকা চাই। যেমন নটা সঙ্গীত, বাছা ও কত প্রকার তানলয়ের বশবর্তী হইয়া কত ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুম্ভকে স্থিরভাবে রক্ষা করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঝায়ুপুঝারূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করিবেন না, সর্ববদা সেই চরণে তাঁহার মতি স্থির থাকে।

পুঙ্খান্তপুঙ্খবিষয়ান্তপ্যেবমানে। ধীরো ন মুঞ্চি মুকুন্দপদারবিন্দম্। সঙ্গীতবাদ্যকতিতানবংশগতাপি মৌলিস্তকুস্তপরিরক্ষণধীন'টীব॥

অশ্বিনীকুমার সংসারী হইয়াও ভক্তের মত শ্রীভগবানে মতি স্থির রাখিয়াছিলেন, তিনি সংসারের সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বরকে লইয়া করিতেন। এইজগ্র তিনি জীবনে কদাচ "হা হতোহিশ্ব" করেন নাই। তিনি রসম্বরূপ দেবতার ভক্ত ছিলেন বলিয়া বছবৎসরব্যাপী রোগ ভোগ করিয়াও আমরণ চিত্তের প্রসন্ধতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আনন্দময় মধুর হাস্থ তাঁহার স্বভাবস্থন্দর মুথের অপূর্ক শোভা সম্পাদন করিত। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখ মনে পড়িলে কবির কঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"অমনি সোণার মুখ আমি বড় ভালবাসি। মলিনতা লেশ নাই কথায় কথায় হাসি॥"

ঈশ্বরপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার পরম কৌতৃকী ছিলেন। বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া অশ্বিনীকুমার যে স্থানে বিরাজ করিতেন, ঠাট্টাতামাসা ও হাসির লহরে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত। তাঁহার চরিত্র ছিল সমুদ্রের মত গম্ভীর, তাঁহার বক্ষে নিরস্তর আনন্দের ঢেউ খেলিত। তিনি বলিয়াছেন—"ভগবান বড় কৌতুকী, তাহা না হইলে বনে এত ফুল ফোটে, সাঁঝের বেলা আকাশে এত রং ফলে, এমন মধুর দক্ষিণে হাওয়া বয় !" যথার্থ প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন— "প্রেমের ভিতরে হাসি আছে, আমোদ আছে, ঠাট্টা আছে, কিন্তু তরলতা নাই। ফুলের বাহিরে পাপ্ড়িগুলি কেমন ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাসে কিন্তু ভিতরে অন্তঃস্থলে একটি সুন্দর কালো দাগ। তেমনি প্রেমিকের বাহিরে কৌতুক খেলা, কিন্তু সেই কৌতুকের কেন্দ্রভূমি গা**ন্ত্রী**য্য।" প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হইয়া নিরন্তর আনন্দনিব রধারা পান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

প্রেমগিরিকন্সরে যোগী হ'য়ে রহিব।
আনন্সনির্বর্গান্সে যোগধ্যানে বসিব।
সে আনন্দপ্রস্রবণে, পুণ্যচন্দ্রমাকিরণে,
মোহন মাধুরী খেলা প্রাণভরে হেরিব।

মিটাতে বিরহ-তৃষা, কৃপজলে আর যাব না, হৃদয়করঙ্গ পূরি, শান্তিবারি তৃলিব। তত্ত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞানক্ষ্ধা নিবারিয়ে, বৈরাগ্য বনকুষ্মে শ্রীপাদপদ্ম পৃদ্ধিব। (কডু) বসি ভাবশৃঙ্গ'পরে পদায়ত পান ক'রে, হাসিব কাঁদিব আবার নাচিব আর গাইব।

প্রেমযোগী অশ্বিনীকুমার তাঁহার উপলব্ধ এই আনন্দামুভূতি নিম্নলিখিতরাপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যিনি নির্জ্জনে একট্ ন্থির হইতে শিথিয়াছেন, তিনিই জানেন, সে সময়ে আমরা আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্শ্বস্ত জগৎ একেবারে ভূলিয়া যাইতে পারি। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে বাহ্য জগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিস্তাপ্রবাহ পর্যান্ত অবরুদ্ধ হয়, দৈত চলিয়া যায়, আত্মপর থাকে না। সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের আগমন হয়। যিনি এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে আনন্দে র্ভ্য করিতে করিতে বলিতেন—এ জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়প্রাপ্ত হইল? এইমাত্র দেখিতেছিলাম। এখন ত আর নাই। কি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার।"

অবিনীকুমার ভাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দান্নভূতির কথা

অক্সত্র এইরূপ বলিয়াছেন—''আনন্দে সব একাকার হইয়াছে। বাস্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে আনন্দপ্লাবনে শরীর, মন, বৃদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ডুবিয়া যায়, ভাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিছ জ্ঞান হইতে থাকে তখন কট্ট হয়, হাতখানি, পা'খানি নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া যেমন'পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কট্ট বোধ করে তেমনি কট্ট বোধ হয়।"

যিনি 'রসোবৈ সং' তিনি আনন্দরপে, অমৃতরূপে এই বিশ্বভূবনে অমৃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এই কথা হাজার হাজার লোক শুনিয়াছেন, শত শত লোক ধর্মগ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু হাজারের মধ্যে এক ব্যক্তিরও এই তত্ত্ব জীবনে আয়ত্ত হয় কি না সন্দেহ। যাঁহারা ঋষি, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাই বিশ্বের সকল পাত্র ইন্তে জ্লানন্দমদিরাধারা পান করিতে পারেন। এই বিশ্বসংসারের আনন্দযজে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কেবল ভক্ত ও ঋষিরণ। ভক্ত অশ্বিনীকুমার আনন্দময় পরমদেবতার 'সনদ' লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বিশ্বের আনন্দধারা পান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই জ্লাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

আমি তোর মুখফুলানো ভগবানের ধার ধারি না ভাই, আমার ঠাকুর হাসিখুসি, খেলাধুলোয় পাগল দেখ্ডে পাই।

যেমন হাসি উঠ্ল ফুটে, होक ज्वन এन ছहि. স্ষ্টি হ'ল, সারা প'ল, সবাই ধর্লে তাই। তাই তাই তাই চলল ভেসে. ঠাকুর খুন হেসে হেসে. হাসির ভরঙ্গ কভ বলিহারি যাই। প্রেমে সৃষ্টি গরগর. কাঁপে ভাবে থরথর, তান ধরলো ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই। (আবার) যাই ফুরালো বাইরের খেলা, ভেঙ্গে গেল মহামেলা. ঐ হাসিতে ডুবে গেল সাড়াশব্দ নাই। এই মজা ভাই দেখে দেখে. আমিও ভাই থেকে থেকে, সবার সঙ্গে মিলে মিশে, হাসি নাচি গাই। (যখন) আস্বে সময় যাবে বেলা, ফুরাবে এই ভবের খেলা, ভুবে যাব হাসির মাঝে ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই। (যারা) মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে, তাদের বহুৎ দেরী হবে. সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পম্থা নাই। আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার তাঁহার ধর্মজীবনের অতি মনোহর ছবি উক্ত সরল সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বইএর কথা না লিখিয়া আমার অমুভূতির কথা লিখিতে অমুরোধ করিয়াছ। আমার কি তেমন কপাল যে তাহা লিখিতে পারি, তবে কখনও কদাচিৎ যে কিছু অমুভব না করিয়াছি, তাহাই বা বলি কি প্রকারে ? একদিন জেলে যখন ছিলাম আনন্দ পাইয়া পাগলের মত যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা তোমাকে পাঠাইতে আমার সঙ্কোচ নাই। উহাতে রস, মাধ্র্য্য, লালিত্য কিছুই নাই; তবে মোদ্দা কথাটা আছে, সভ্যসমাজে উহা উপস্থিত করিও না, তুমি দেখিও। আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমার কাছে মন্দ লাগিবে না। একটি গান লিখিয়াছিলাম, সে গানটি এই—

পিলু--্যৎ

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হ'য়ে যাই। কারে কব সে সব কথা, শুন্লে পাগল বল্বে ভাই॥

> চাঁদ এসে কোলে পড়ে, প্রাণে মধুনিঝর ঝরে, হীরামাণিক থরে থরে,

হৃদয়মাঝে দেখ্তে পাই। যারে দেখি সেই মিষ্টি, সুবাই করে সুধার্ম্ভি, ঘুচে যায় সব ইষ্টিরিষ্টি,

শত<sub>্</sub>র মিতির ভেদ নাই। কি যেন পিয়ে পিয়ে ভাবে হয় বিভোল হিয়ে, ধুলো মুঠা হাতে নিয়ে

শত শত চুমো খাই।

বাস্তবিকই বড় সুখ হয়, বড় সুখ হয়। খুব স্কৃত্তিতে থাক্বে, আছই তো। আবার আমি তা তোমাকে ব'লে দেব ?

আশীর্কাদ করি দেবভোগ্য আয়ু লাভ করিয়া আয়ুখান হও ও চিরদিন মধুমাসরসাক্রাস্ত বৃক্ষবন্মুদিতো ভব। আশীর্কাদ করি—

> জপোজন্পঃ শিল্পং সকলমপি মূজাবিরচনম্ গতি প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনভাত্তিবিধিঃ। প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মর্পণদশা সপর্য্যায়স্তুস্তভবতু যজ্ঞো বিলসিতম্॥

তোমার সমস্ত জল্পনা তাঁহার জপ হউক, যত গঠনাদি ক্রিয়া পৃজার সময়ের মুদ্রাবিরচনরূপে প্রতিভাত হউক, তোমার গমনভ্রমণ মাত্রেই তাঁহার প্রদক্ষিণরূপে পরিণত হউক, আহারাদি তাঁহাকে আহুতি দেওয়া হইতেছে এই জ্ঞান হউক, শয়ন যেন তাঁহার চরণে প্রণাম বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাতে আত্মনিবেদন যেন তোমার সকল মুখ এবং তোমার

যাহা কিছু ক্রীড়া, চেষ্টা সকলই যেন তাঁহার পূজার ক্রম বলিয়া গৃহীত হয়।"

ভক্ত অধিনীকুমার কি প্রকারে তাঁহার প্রিয়তম দেবতাকে অহর্নিশ সকল কার্য্যের মধ্যে অমূভব করিতেন উক্ত পত্রে তাহার কিঞ্চিং আভাস পাওয়া যায়। অধিনীকুমার লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল হইতে ইংরাজি ভাষায় আর একখানি পত্রে স্বর্গীয় ললিত্মোহন দাস মহাশয়কে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—গতকল্য আমি তোমার পত্রে মাঘোংসবের প্রদ্ধাপূর্ণ সাদর অভিবাদন পাইয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহপূর্ণ আশীর্কাদ গ্রহণ কর। এখানে আমি আমার স্নেহ-শীল বন্ধুদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি সত্য, কিন্তু যিনি মাঘোৎসবের রাজা তিনি এখানেও আছেন, আমি তাহার সঙ্গে আনন্দ সস্তোগ করিতেছি।

তুমি জান প্রীমন্তাগবত আমার পরম আনক্ষের সামগ্রী।

ঐ পুস্তক আমার আছে। তদ্ভিন্ন তুলসীদাদের রামায়ণ
এবং কোরাণের অন্থবাদ পুস্তকও পাইয়াছি। তুলসীদাদের
রামায়ণ হইতে একটি উত্তম শ্লোক ভোমাকে উপহার
দিতেছি—

কামী নারী পিয়ারী জিমি লোভিকে প্রিয় জিমি দাম্ তুম্ রঘুনাথ নিরস্তর প্রিয় লাগছ মোহে রাম। যেমন কামীর (প্রেমিকের) নিকট (প্রেমাস্পদ) নারী প্রিয়, লোভীর নিকট যেমন টাকা পয়সা, তেমনি রাম রঘুনাথ নিরস্তর আমার নিকট প্রিয় হন।

ভক্ত অধিনীকুমার উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন—কারাগারে আনন্দময় দেবতার সঙ্গস্থ হইতে তিনি বঞ্চিত নহেন, যে শ্রীমন্তাগবত তাঁহার প্রাণপ্রিয় গ্রন্থ কারাগারে উক্ত গ্রন্থ তাঁহাকে আনন্দ দান করিত, ভক্ত তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁহার নিকট আনন্দের প্রস্রবণ ছিল। বস্তুতঃ 'ভক্তিযোগ'বক্তা অধিনীকুমারের জীবন আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইতে পারে যে, তাঁহার জীবন জীবন্ধ ভক্তিগ্রন্থ ছিল। প্রকৃত ভক্তের যাহা লক্ষণ সমস্তই তাঁহার জীবনে প্রকৃতিত হইয়াছিল।

যাহারা ভগবচ্চিন্তাবিমুখ সাধুরা কখনও এমন ব্যক্তিদের
সঙ্গ করিতে ভালবাসেন না। ভক্ত অধিনীকুমার কাহাদের
সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন ! যাহারা অধিনীকুমারের
বরিশাল নগরস্থ বাসভবন দেখিয়াছেন তাহারা জানেন যে,
তাঁহার বাসগৃহ সাধুসজ্জনের মিলনভূমি ছিল। সে গৃহ
দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পুণ্যপ্রসঙ্গে ও নামগানে মুখরিত
থাকিত। নানা দিজেশ হইতে যত সাধু বরিশাল নগরে
আগমন করিতেন তাঁহাদের আশ্রয় ছিল অধিনীকুমারের
গৃহ। ভক্ত অধিনীকুমারতে দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ
হইতেন। অধিনীকুমারও তাঁহাদের সহিত ভগবং প্রসঙ্গ
আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

সূর্য্যরশ্মির মত সংসঙ্গ মান্নুষের হাদরের তাবং অন্ধকার দ্ব করিয়া থাকে। এইজন্ম যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ করিবার জন্ম আন্তরিক ব্যাকুলতা অন্ধতব করিয়া থাকেন।

অখিনীকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় কত সাধু মহাজনের সঙ্গ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তিনি ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং যেখানে গিয়াছেন সেখানে বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে যে-কোন সাধুসন্ন্যাসী থাকিতেন তাঁহাকে তিনি দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাধুসন্ন্যাসীদর্শন ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করা তাঁহার নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। অখিনীকুমার বলিতেন—"যিনি প্রাণের সহিত ভগবংকথা বলেন, আমাদিগের তাঁহারই চরণধূলি গ্রহণ করা কর্ত্ব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই কল পাইব। সঙ্গুণে রং ধরিবে নিশ্চয়।"

ভক্ত অধিনীকুমার কাশীর তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দস্বামী, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা, নবদ্বীপের চৈতক্সদাস বাবাজী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, প্রভূপাদ বিজ্ঞয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বস্থু, রামতন্থ লাহিড়ী প্রভৃতি সাধুমহাত্মাদের পুণাসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। অধিনীকুমারের মহন্ববাঞ্জক মৃত্তির শুচি শোভাদর্শনে কাশীর ভাস্করানন্দস্বামী এমন মোহিত হইয়াছিলেন বে,

প্রথম সাক্ষাৎকারকালেই তিনি এই ভক্তকে অস্তরের স্নেহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সাধুদর্শনলোভী অশ্বিনীকুমার এই স্বনামপ্রদিদ্ধ সাধুকে দেখিতে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে কিয়দ্দুরে বসিয়াছিলেন। সাধুজী তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তিনি সঙ্কোচের সহিত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সাধুজী বারংবার বলিতে লাগিলেন— "আউর থোড়া ইধার আও, আউর থোডা ইধার আও।" অবশেষে যখন সাধুজীর হাঁটুর সহিত অশ্বিনীকুমারের অঙ্গের স্পর্শ হইল তখন তিনি বলিলেন—"আভি তো প্রেমকা স্থক হুয়া, ইস্কো দৃঢ় কর্নে হোগা।" অধিনীকুমার এই সক**ল** সাধু মহাত্মাদের কাহারও কাহারও বিশেষ অমুগৃহীত ছিলেন। রূপকথার রাজপুত্রেরা যেমন সোণা-রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া মৃতা রাজকুমারীর দেহে জীবনসঞ্চার করেন, যথার্থ ভাগবভ ব্যক্তিগণ সেইরূপ ভাঁহাদের পুণ্যস্পর্শে জিজ্ঞাস্থ ধর্মার্থীদের প্রাণে ধর্মভাবের সঞ্চার করিতে পারেন। সাধুসজ্জনদের পবিত্র সংসর্গে অশ্বিনীকুমারের অন্তরস্থ স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা শতধা বদ্ধিত হইয়াছিল। ভাগবত ভাবই তাঁহার জীবনকে মধুময় ও পরম আকর্ষণের সামগ্রী করিয়াছিল। ইহারই আকর্ষণে শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার স**ঙ্গ** লাভের জন্ম ব্যাকুলতা অমূভব করিতেন। অশ্বিনীকুমার একবার দেওছারে মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়কে দেখিবার জ্যু গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে দেখিবামাত্র বস্থু মহাশয় বলিয়া উঠিয়াছিলেন—'কে অশ্বিনী ? উঃ কি আনন্দ!' এই বলিতে বলিতে তিনি ভক্তিমান্ অশ্বিনীকুমারকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অশ্বিনীকুমারের পরম স্নেহাস্পদ স্থযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় জাঁহার স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন— **"একদিন দেখিলাম নগুদেহ, নগুপদ, রুক্ষকেশ, মলিনবসন,** জ্ববাজীর্ণ এক বৃদ্ধ তাঁহার হুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। কোনরূপ অভিবাদনাদি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম অশ্বিনী দত্ত", তিনি বলিলেন, "হু"। বৃদ্ধ বলিল—'তুমি বসিয়া থাক, আমি একটু দেখি', বলিয়াই টস্টস্করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল, আমরা হাসিলাম। বৃদ্ধ অনেক তৃঃখে বলিল— ৰাবুরা আমাকে 'ইতিহাস' (পরিহাস) করে। অশ্বিনীকুমার অমনি উঠিয়া সেই কৃষিজীবী নমঃশৃত্তকে বৃকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার তক্তপোষের একপার্শ্বে বসাইলেন।" বিশ্বশালের শত শত বালবৃদ্ধযুবক অধিনীকুমারকে দেখিবার জ্ঞ আন্তরিক আকর্ষণ অন্তভ্রত করিত। তাহারা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে অবসর করিয়া একটিবার এই সদাপ্রসন্ন ভক্তের হাস্তস্থলর মুখখানি দেখিয়া যাইত। এমন কি তথাকার বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী প্যারীলাল রায় ও দীনবন্ধু সেন মহাশয় তিন চারি দিন অধিনীকুমারকে দেখিতে না পাইলে ছুটিয়া আসিতেন, আর কৈফিয়ত চাহিতেন—"কেন এতদিন দেখি নাই ?"

কেহ কেই মনে করেন—এই যুগে সাধুভক্তের একান্ত অভাব। এখন ঘোর কলি, লোকের মন হইতে ধর্মভাব চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ একথা শ্রুদ্ধেয় নহে। অধিনীকুমার বলিতেন—"আমার কিন্তু মনে হয় যে জীবনে উচ্চভাব দেখাইয়াছেন, এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই এখনও পাওয়া যায়। সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি তাহা মনে করি না, তবে আমাদিগের তাঁহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার বিশেষ অভাব আছে, স্বীকার করি। সাধুগণ প্রায় সর্ব্বেই আগমন করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনিই দেখিতে পান।"

সাধুদর্শনের আকাজ্ঞা অধিনীকুমারের অন্তরে কি প্রবল ছিল ভাষায় ভাহা ব্যক্ত করা যায় না। যে সকল স্থপ্রসিদ্ধ সাধুভক্তের সঙ্গ তিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অধিনীকুমার প্রেমের অঞ্জন পরিয়া এই বিশ্বসংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন বলিয়া তাঁহার চক্ষে বহু অখ্যাত ব্যক্তির ভাগবতভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত। তিনি তাঁহার এক প্রতিবেশীর ভাগবতভাবের যে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল—

''আমাদের গ্রামে রামকৃষ্ণ নামে এক রব্ধকবিপ্র ছিলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে এক কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেন। ইহারই সেবা করিতে করিতে ভজিলাভ করিয়াছিলেন। একদিন পূর্ববাহু দশ কি এগার

ঘটিকার সময়ে রামক্বফের বাড়ীতে বড়াই জাঁকাল সংকীর্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, আজ রামকৃঞ্জের বাড়ী বিশেষ কোন উৎসব আছে। বড়ই কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাডীতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভূলিব না। গিয়া দেখি রামকৃষ্ণের অল্পবয়স্ক এক পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মুত্তিকায় শ্যান. তাহাকে ঘিরিয়া এবং রাজরাজেশবের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে কীর্ত্তন করিতেছে। রামকুফের ছুই চক্ষে অবিরলধারে অঞ্চ ঝরিতেছে, তিনি এক একবার কীর্ন্তন করিতেছেন, এক একবার মেয়েটিকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন ও এক একবার " প্রনিমেষনয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন, দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয় এখনই নেও, এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্ত্তন হইতেছে, এখনত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয় এই কীর্ত্তন থামিবার পূর্বেনেও, আর না নিতে হয় রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু নিতে হইলে, দোহাই ভোমার, এসময়ে নেও, বুন্দাবন থাকিতে থাকিতে নেও।" মেয়েটি কলেরা রোগাক্রাস্ত। রাজরাজেশবের সম্মুখে শোয়াইয়া খাওয়াইতেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি অবাক হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্তনের পরে ক্সাটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। অপরাতে রামকৃষ্ণ আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে ভনিলাম, মেয়েটি আরোগ্যলাভ করিয়াছে।"

আমরা অন্তের গুণ দেখিয়া আনন্দিত না হই এমন নহে. কিন্তু সাধারণতঃ অক্সের দোষগুলিই বেশী করিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। ভক্ত অশ্বিনীকুমার এমন প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহার চক্ষে অস্তের দোষ অপেক্ষা গুণই বেশী করিয়া পড়িত। অশ্বিনীকুমারের এক ছাত্র ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নকালে পরলোকগমন করেন। সেই ছাত্রটির নাম হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইহার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ভাগবতভাব প্রকটিত হইয়াছিল অশ্বিনীকুমারের মূথে তাহা শুনিয়া আমরা বিশ্বিত হইয়াছিলাম। ধর্মপ্রাণ হেরম্বচন্দ্রের জীবনীর ভূমিকায় অধিনীকুমার লিখিয়াছেন—"হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা করিলে মনে হয় তিনি যেন দিব্যধামের যাত্রীদিগকে কি কি সম্বল লইয়া চলিতে হইবে. বহুল পরিমাণে তাহাই দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই যুবকের জীবনে কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটি ছিল না, বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বিনয়মণ্ডিত নিঃসক্ষোচ তেজ, সরলা সাম্রাভক্তি, প্রাণঢালা নরসেবা ও পুঋামপুঋ আত্মপর্য্যবেক্ষণ সকলই আমাদের অমুকরণীয়। .....এমন ভেজ কোথায় পাই যে তেজ ভগবান্কে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে—"আমি অপবিত্র, পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত কি, জ্বলম্ভ আগুন ? আচ্ছা, তুমি আগুনের অপর পার্শ্বে কাঁড়াইয়া ডাক, আমি ঝাঁপ দিব। উত্তাল তরকায়িত সমুত ?

ভাক, ডুবিব !" · · · · · এমন ভক্তি কোথায় পাই যে ভক্তি শারদীয়া জ্ব্যোৎস্নাসম্ভোগে উচ্ছুসিত হইয়া গাহিল—

> হাসি হাসি কেবল হাসি, যে মুখ থেকে আস্ছে ভাসি, তারই তরে প্রাণ উদাসী, বার হয়েছি দেখ্ব বলে।

যে ভক্তি ভগৰানকে প্রাণারাম নামে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমাকে ছাডিয়া আর থাকিতে পারি না।" হেরম্ব তাঁহার মর্ত্যলোকস্থ অল্পরিসর জীবনের মধ্যেই "যো বৈ ভূমা তৎ স্থম্ নাল্লে সুখমস্তি" উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার এমনি একটি আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পরিচিত বালক, যুবক, প্রোঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার কথা, গান, আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। অনেক *বাল*ক ও যুবকের চরিত্রে তাঁহার 'সঙ্গগুণে রং' ধরিয়াছিল! তিনি যে মণ্ডলীর মুধ্যে বাস করিতেন তাহা যেন দিব্য সৌরভে পূর্ণ করিয়া লইতেন। তাঁহার জীবনে যেরূপ, মৃত্যুতেও তেমনি ভাগবতভাব উদ্ভাসিত হইয়াছিল ৷ যাহা জীবনে অভ্যস্ত হয় তাহাই মৃত্যুতে প্রকাশ পায়। জীবনব্যাপী ভক্তিচর্চার ফলে মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও হেরম্বচন্দ্র হরিনাম-রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমাকে ভগবানের নাম গুনাইজে অন্ধরোধ করিয়াছিলেন। পরে নিজেই বারংবার 'তুর্গানাম' এবং "ওঁ তৎসং" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তিমকালে তাঁহার প্রাণপক্ষী "সর্ব্ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্ঞা মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ" গাহিতে গাহিতে ত্রিদিবাভিমুখে উড্ডীন হইল। এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?" ভক্ত অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভক্তিমান্ ছাত্রের এই যে ভাগবতভাবের বর্ণনা করিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে হাদয় পুলকিত হয় এবং ইহা স্পষ্ট বৃঝিতে পারা যায় যে,—তিনি সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন যে-দৃষ্টি সর্ব্বদা এই বিশ্বভূবনে পরমেশ্বরের অনস্তলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি যাঁহার থাকে তিনিই সীমার মধ্যে অসীমকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

ভক্তিযোগ-ব্যাখ্যাতা অখিনীকুমার তাঁহার ব্রজমোহন বিল্লালয়ের বালকদের নিকট ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বাল্যেই ভাগবতভাব প্রকটিত হইয়াছিল। ভক্তি-সাধনের পক্ষে বাল্যকালই তিনি উপযুক্ত সময় মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি অমুসরণ করিয়া তিনি বলিতেন—"ভক্তির বীজ বপন করিবে ত হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতে কর। বাল্য বয়দে হৃদয় মাটির মন্ত কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তি বীজ বপন করা কর্ত্বব্য, পরে সংসারে পুড়িয়া সে মাটি ঝামা হইয়া গেলে ঝামায় কথন গাছ গজায় না।" অখিনীকুমার বলিয়াছেন—"বিভা

উপার্জ্জন, ধন উপার্জ্জন সমস্তই ভগবান্কে লইয়া করিতে হইবে। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যা অকর্মণ্য, ধর্মে মতি না থাকিলে বিদ্যা ও ধন ধূর্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার এই উক্তি তিনি স্বীয় জীবনে কার্য্যের দ্বারা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি যে-কোন ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্যের মূলে ছিল ধর্মনুদ্ধি। এক কথায় বলা যায়, ভগবান্কে লইয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য করিতেন।

অধিনীকুমারের মূখে যাহারা শ্রীমন্তাগবত, গীতা, উপনিষদ্
প্রভৃতি ধর্মগ্রেছের ভাবরসাত্মক বাক্য ও শ্লোকের ব্যাখ্যান
শুনিয়াছেন তাহারা জানেন যে, যথার্থ প্রেমিকের মূখে এই
দকল বাণী কি মধুর ও অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার
উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, কঠের লালিত্য, ভাবের প্রাচুর্য্য শাস্ত্রবাণীর সরসতা শতগুণে বাড়াইয়া দিত। ভক্ত শ্রেমিনীকুমার
দেশী ও বিদেশী ধর্মগাস্ত্র ও ভক্তরচিত গ্রন্থ পরম আগ্রহসহকারে .চিরজীবন পাঠ করিতেন। ধর্মগ্রন্থের যে অংশ
বা যে শ্লোক তাঁহার নিকট স্কমধুর বিবেচিত হইত তিনি
দেই সকল অংশ ও শ্লোক তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুদিগকে পড়িয়া
শুনাইতেন। যাহাদের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার ছিল
তাহারা প্রায়্ন প্রত্যেক পত্রেই এইরূপ উৎকৃষ্ট বাণী বা শ্লোক
উপহার পাইতেন। সাধুভক্তদের ভাবমূলক বাণীসমূহ তিনি
পাঠ, আলোচনা ও মনন করিতেন। তাঁহার ভক্তি-পিপায়ু

মন এইরূপে ভাবরাজ্যে বিহার করিয়া আনন্দ সজ্ভোগ করিত।

অধিনীকুমার কোন স্থনির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আরাধনা করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই মাত্র বলা যায়, ছোট শিশু যেমন মাকে 'মা' বলিয়া ডাকে তিনি তেমনি করিয়া পরমেশ্বরের নাম করিতেন। মাতৃস্তল্যপানরত শিশুর মত তিনি যেন জ্বগজ্জননীর বক্ষ জড়াইয়া নিরস্তর আনন্দমধু পান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনামে পাগল ছিলেন। তিনি নাম জ্বপ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অসামাল্য প্রেমের সঞ্চার হইত। তখন তাঁহার বুক কাঁপিত, পা টলিত, চক্ষে ধারা বহিত, তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। কীর্ত্তনসভায় তিনি কখন কখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইতেন।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার বলেন, "বন্ধ্বান্ধবের সহিত একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার স্থায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর উথিলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্ম তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নাম কীর্ত্তন করিলে অবশ্যই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।" নামমধুপানে যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক মাতিয়া যান তাঁহারা নাম গান করিতে করিতে কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্থ করেন, কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, কখন বা উন্মাদের মত নৃত্য করেন।

ভাবমূলক গান শুনিয়া ভক্ত অধিনীকুমার কি আনন্দ সন্তোগ করিতেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ভক্ত-সমাগমে তাঁহার গৃহ নামগুণগানে টল্মল্ করিত। তাঁহার গৃহে একবার রামনিধি নামক এক অখ্যাত যথার্থ ভক্ত বাউলের সমাগম হইয়াছিল। তখন রামনিধির বয়স সত্তর বংসরের অধিক। কিন্তু তাঁহার দীপ্তিপূর্ণ বৃহৎ চক্ষু, লাবণ্যময় মুখমগুল, বলিষ্ঠ বিশাল বপু দেখিয়া যে কোন যুবককে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত। এই ভক্ত বাউল তাঁহার স্বর্গতি ভাবসঙ্গীতে অধিনীকুমারকে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিরক্ষর নমঃশুল্ব বাউল গাহিয়াছিলেন—

প্রেমের গাছে রসের ঘটি পাতে যে জ্বনা
(ও তা'য়) নিত্যনতুন বেরয় গো রস খাইলে পর আর ফুরায় না।
বাউলের রচিত ভাবসঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার
পূর্ণানন্দের আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া
যাইতেন; তাঁহার চারিদিকে যেন রসস্বরূপের প্রকাশ হইত।

যে সকল ভক্তসঙ্গে অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তনানন্দে মাতিতেন তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে

বরিশাল সহরে যাইতেন। তখন তাঁহার সঙ্গলালসায় যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। ঐ সময় লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী, পরলোকগত হরকান্ত দেন, উপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ভবনে বরিশাল সহরের ভক্তমগুলীর কীর্ত্তনানন্দ চলিত। রাখালবাব্র বাটীর যে গৃহে কীর্ত্তন হইত উহার নাম ছিল "মুক্তি-মণ্ডপ"। অশ্বিনীকুমার এইখানে ভক্তসঙ্গে মনের আনন্দে কত নৃত্য করিয়াছেন, ভাবাবেশে কত দশায় পড়িয়াছেন! গোরাচাঁদ দাস, দারকানাথ গুপু, গোবিন্দচন্দ্র সেন, কালীমোহন দাস, চন্দ্রনাথ দাস, কামিনীকান্ত গুপু, খোসালচক্র রায়, রাজকুমার ঘোষ, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বরদাপ্রসন্ন রায়, মনোরঞ্জন গুহ, कगनीय मूर्याপाधाय, ठळनाथ (मन, ताथानठळ तायाठीधुती, হরকান্ত সেন, দীনবন্ধু সেন, প্রভৃতি ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিদের সহিত অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন। যাঁহারা অধিনীকুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া সুখানুভব করিতেন তাঁহাদের মধ্যে এই সময়ে এইরূপ একটি বাক্য প্রচলিত ছিল—

> "খোসাল, ধর আমার চশ্মা জুড়ি, আমি একবার দশায় পড়ি।"

অধিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"লুকান মাণিক তুল্বি যদি ভূব্ দে প্রেমসাগরের জলে!" "প্রেমসিন্ধুনীরে আজ ডুবিব অতল সলিলে।" ভক্ত অশ্বিনীকুমারের জীবন ছিল ভগবচ্চরণে নিবেদিত। তিনি তাঁহার শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বৃদ্ধি, চিত্তদ্বারা যাহা করিতেন সমস্তই প্রেমময় দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। প্রেমানন্দেই তিনি অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তিযোগে এই প্রেমের চরম পরিণতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই প্রেমময় দেবতা—

মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃত্স্মিতমেতদহো

\* মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

ু এই বিভূর শরীর মধ্র, মুখখানি মধ্র মধ্র মধ্র, অহো, ইহার মৃত হাসিটি মধ্গন্ধি, মধ্র মধ্র মধ্র মধ্র!

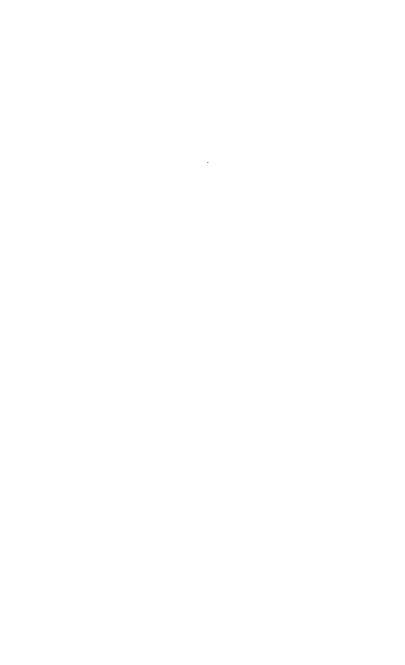



অধিনীকুমার

# দশম অধ্যায়

### অন্তিম জীবন

১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অধিনীকুমার নির্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করেন, ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার জীবনের এই কিঞ্চিদধিক তের বংসরকাল প্রধানতঃ ব্যাধির সহিত সংগ্রাম ও দেশপর্যাটনে অতিবাহিত হইয়াছে।

ষদেশীর সময়ে বঙ্গের যে সকল নেতা নির্বাসিত হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেরই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু নির্বাসন অশ্বিনীকুমারের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে নাই। যে 'প্রাণের ঠাকুর' তাঁহার মনের শান্তি ও আত্মার আনন্দ ছিলেন অশ্বিনীকুমার নির্জ্জন কারাকক্ষেসেই প্রেমময় 'ঠাকুরের' সঙ্গস্থ অমুভব করিতেন, এইজন্ম নির্জ্জনতার তুঃখ এই ভক্তিকে কোনদিন অভিভূত করিতে পারে নাই। ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে ও ভক্তস্থা ভগবানের সঙ্গস্থথে তাঁহার নির্বাসন সময় আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল। কারাগারে রচিত সঙ্গীতগুলিই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রেদান করে। নির্বাসনাস্তে তিনি এমন স্কৃত্বেলিষ্ঠ দেহে বরিশালে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ তাঁহাকে তামাসা করিয়া

বলিতেন—"একি, আপনার নবযৌবন যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।"

#### ব্রজমোহন বিতালয়

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিনীকুমার অনস্ভোপায় হইয়া অনিচ্ছায় তাঁহার প্রাণপ্রিয় কলেজটিকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সরকারের সহিত এই ব্যবস্থা করিবার সময়ে অধিনীকুমারকে অতি ক্লেশের সহিত কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত, অধ্যাপক সতীশচল্র এবং স্কুলের তিনজন শিক্ষককে বিদায় দিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্থারেক্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"মাতার মৃত্যুতে অধিনীকুমার অশ্রুনোচন করেন নাই, কিন্তু ইহাদিগকে বিদায় করিতে অধিনীকুমার বালকের স্থায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার Round Table এতদিনে সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া গেল।" যে বিভালয়টিকে মনের মত করিয়া গড়িবার জন্ম অধিনীকুমার তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের প্রচুর শক্তি বায় করিয়াছিলেন, সেই বিভালয়টি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নৃতন মূর্জি ধারণ করিল।

#### ভীষণ ব্যাধি

অতঃপর অশ্বিনীকুমার ভীষণ রোগে আক্রাস্ত হইলেন, তাঁহার উদরমধ্যে কিরূপ একটা উৎকট বেদনা হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ কোনপ্রকারেই রোগ আরোগ্য করিতে না পারিয়া একরপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে ছয় দিন ছয় রাত্রি অবস্থা এমন সঙ্কটাপর হইয়াছিল যে, যে-কোন সময়ে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে বলিয়া চিকিৎসকেরা নিঃশব্দে পাহারা দিতেছিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইল।

আখিনের মাঝামাঝি তিনি অসুস্থদেহে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম ধানবাদের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, এখানে তাঁহার অন্ধরাগী বন্ধু জগদীশ, গুণদাচরণ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অধিনীকুমার এইখানে তাঁহার পত্নীকে গ্র্যাগুট্রান্ধ, রোড্ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"যখন রেল জাহাজ প্রভৃতি ছিল না, তখন এই পথ দিয়া কত সাধু মহাত্মা গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বা দস্মহস্তে পথিমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সেই সকল সাধ্র দেহাবশেষ ও পদরেণু এই পথকে পুণাপবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।" প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যে গৌরব নিহিত আছে সকলে উহা দেখিতে পায় না।

বন্ধুবংসল অশ্বিনীকুমার এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রাণাধিক বন্ধু জগদীশের মাতা কাশীতে কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী আছেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম তিনি কাশীতে গমন করেন। সেধান হইতে বরিশালে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু বরিশালে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য আর কিছুতেই

ভাল থাকিত না। এতদিনে তাঁহার দেহ সতাসতাই ব্যাধির মন্দির হইল। স্বাস্থ্যোল্লভির মানসে এই সময়ে তিনি চিত্রকৃট যাত্রা করেন। রামসীতার পদরেণুপূত এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চিত্ত নন্দিত হইয়া উঠিল। চিত্রকৃট পাহাড়ের উপর অনেক সাধু বাস করেন। সাধুরাই এই ভক্তকে তাঁহাদের আশ্রমের পার্শ্বে একটি কুঠরী বাসার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় হুইমাসকাল অধিনীকুমার এই পুণাতীর্থে প্রমানন্দে বাস করেন। তিনি জিজ্ঞাস্থ ভক্তের মত ঘ্রিয়া ঘুরিয়া কোথায় রামসীতা অবস্থান করিতেন, কোথায় প্রাত্রৎসল ভরতের সহিত জটাচীরধারী রামের মিলন হইয়াছিল, পুঙ্খামুপুঙ্খরূপে সেই সকল স্থান দর্শন করিতেন। ধনী, বিলাসী, শিক্ষার্থী, ধর্মার্থী নানাশ্রেণীর লোকই দেশ পর্যাটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায় কি জানিবার, দেখিবার আছে অনেকেই সে খোঁজ রাখেন না। ভক্ত <mark>অখিনীকু</mark>মার প্রেমের অঞ্চন পরিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেন বলিয়া ভাঁহার চক্ষে সকল স্থানের সকল তথ্য দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইত। মনে পড়ে, আমরা যথন ছাত্র তথন তিনি আলুমোড়া বেড়াইয়া व्यत्नकश्चिन गान त्राना कतिया वित्रभारम कितियाणिरमन। পর্বতে দেবদারুকুঞ্জের শোভা দেখিয়া অধিনীকুমার লিখিয়াছিলেন---

> "উকি মেরে দেখ্রে শোভা দারু কাননে রূপের ডালি খুলে কে বসেছে আপন মনে।"

ভগবান্ এই সংসারে নানা রূপরসের সৃষ্টি করিয়া ভক্তের সঙ্গে উহা সন্ডোগ করেন, দেবদারুকুঞ্জের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া অখিনীকুমারের উহাই মনে পড়িয়াছিল। তিনি ঐ সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন—

> "রূপের মালা গেঁথে ঠাকুর থোঁজেন কোথায় আছেন রাই।"

এইরূপ প্রেমদৃষ্টিদ্বারা অধিনীকুমার ভারতের প্রায় সকল প্রধান তীর্থ ও সকল নগর দর্শন করিয়াছিলেন।

দেশ ভ্রমণ করিয়া এই আশ্চর্য্য-স্থুন্দর সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার লীলা প্রত্যক্ষ করিবার জম্ম অধিনীকুমারের হৃদয়ে এক অতৃগু আকাজ্ঞা নিরন্তর জাগরিত হইয়া থাকিত। বাহির হইতে কোনু অজানার বীণা যেন সর্বদা তাঁহাকে ডাকিত, তিনি বাহির হইবার জন্ম নিরন্তর ব্যাকুলতা অমুভব করিতেন এবং যখনই স্থযোগ পাইতেন, তখনই নদ, নদী, সমুজ, পর্বত ও তীর্থস্থান দর্শন করিবার জন্ম ভ্রমণ্যাত্রায় বাহির পণ্ডিত ৶মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ১৮৮৫ ও ৮৬ অব্দে ছুইবার অশ্বিনীকুমারের সহিত দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"এই ছইবারের দীর্ঘ অমণের ভিতরে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যাইত, অশ্বিনীকুমারের ভ্রমণপিপাসা আর যেন ফুরাইত না।" ১৮৮৫ অব্দের মে **মাসে** অষিনীকুমার বৈভনাথ, কাশী, এলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর, সাহারাণপুর, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, রুলাবন, অমৃতসর,

লাহোর, রাওলপিণ্ডি, মরীপর্বত, কাঙ্গ্রা, মুরপার, আম্বালা, জালামুখী এবং পর বংসর মধ্যপ্রদেশের বহু স্থান, কাশী, এলাহাবাদ, পাঁচমরী, জব্বলপুর, ভেড়াঘাট প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারে অশ্বিনীকুমারের সহধর্মিণীও ভ্রমণ্যাত্রায় স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন।

ঢাকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিভি

১৯১৩ অব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ঢাকা নগরীর অধিবেশনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সভাপতির আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন। চিত্রকৃট হইতে তিনি ঢাকা নগরে গমন করিয়া সভায় •যোগদান করেন। তাঁহার সারগর্ভ উপাদেয় বক্তৃতায় তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সালসী ও স্বদেশী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বক্ততা "The Indian Nation Builder" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বক্তভায় তিনি বলিয়াছেন—(১) লোকশিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে এমনভাবে জনমতের সৃষ্টি করিতে হইবে যে, গভর্ণমেন্ট যেন আমাদের কোন দাবীকে মৃষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দাবী বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পারেন। (২) এই দেশের জনমগুলীর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এমনভাবে উন্নত করিতে হইবে যে. গভর্ণমেন্ট যেন জনসাধারণের প্রার্থিত কোন শাসনসংস্থারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহসী না হন। সমগ্র পুথিবী যেন এই কথাই বলিয়া উঠে, 'ইহারা যাহা দাবী করিভেছে, ইহারা সর্বতোভাবে উহার যোগ্য।'

এযাবং বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন আন্দোলনই জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস্ ও কন্ফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হয়, জনসাধারণ ঐ সকলের কোন সংবাদই রাথে না। ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকারবিধানে আমরা এতদিন একান্ত উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরিত হইতে পারে।

অধিনীকুমার তখনকার অবিমৃষ্য খানাতল্লাসীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—একটিমাত্র পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করা উচিত নয়। এইরূপ খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট যেন অগত্যা ঐ বিষয়ে একজন প্রবীণ ভারতীয় ডেপুটীম্যাজিট্রেটের অভিমত গ্রহণ করেন। কিন্তু যাহারা স্বদেশের যথার্থ হিতাকাজ্রমী তাহাদের প্রত্যেকেরই নরহন্তা দম্যুদিগকে দশুদান করিবার জন্ম গভর্ণমেণ্টকে যথাসম্ভব সহায়তা করা কর্ত্বর্য। এ বিষয়ে লোকসাধারণের মনে বোধের সঞ্চার করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে ভীম্ম মুধিষ্টিরকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলের শ্বরণ রাখা উচিত।

ধর্ম অধর্মকর্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া সমাজের সমীপে স্থবিচার পাইবার জন্ম উপস্থিত হইয়াছেন। সমাজ যদি ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক পাপের জন্ম সমাজপতি দায়ী ইইবেন; যাহারা নিন্দার্হ পাপকারীকে নিন্দা করেন না. চতুর্থাংশ পাপ তাহাদের হইবে, পাপী কেবল অবশিষ্ট চারি-ভাগের এক ভাগের ফল ভোগ করিবে। কিন্তু বিচারে পাপী যদি দণ্ডিত ও নিন্দিত হয়, তবে সমস্ত পাপের জন্ম সে-ই তথন দায়ী হইবে।

গ্রামের লোক চোর-ডাকাতের সন্ধান জানিলেও পুলিশের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া, উহাদের নামধাম তাহা-দিগকে জানায় না। তয় এই যে, পাছে পুলিশ তাহাদিগকেও ঐ মামলায় জড়িত করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীরা নিরস্ত্র, তাহাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, এইজক্য পুলিশের কাছে চোর-ডাকাতের নাম বলিতে তাহাদের সাহস হয় না, পাছে চোর-ডাকাতেরা ক্রেদ্ধ হইয়া তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করে।

এই বক্তৃতামধ্যে অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—মহারাষ্ট্র দেশের 'প্রসাভাণ্ডার' অতি চমৎকার কার্য্য সাধন করিয়াছে। বঙ্গদেশে কেন এরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে না, ভাহা আমি বৃঝিতেছি না। এইরূপ ভাণ্ডারের সংশ্রবে প্রত্যেক জিলার সদরে একটি সমিতি স্থাপিত হউক। সমিতি রেজিষ্ট্রীকৃত হইবে। সমিতির একদল পরিচালক থাকিবেন। তাঁহাদের মতামুসারে এইরূপ ভাণ্ডারের অর্থ নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সমস্ত জিলায় সমিতিগুলি ঠিক এক প্রকারের হইবে এমন বিধান না হওয়াই ভাল। প্রত্যেক জিলায় তথাকার প্রয়োজন অমুসারে সমিতি নৃতন নৃতন রকমের হইতে পারিবে। প্রত্যেক সমিতি গ্রামে গ্রামে শাখাসমিতি

স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবেন। প্রাদেশিক সমিতির অধি-বেশনে প্রত্যেক জ্বিলাসমিতির রিপোর্ট পঠিত হইবে।"

উক্তরূপে সমগ্র প্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জ্বন্থ অধিনী-কুমার তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

#### রোগ ও দেশভ্রমণ

ভগ্নদেহ অধিনীকুমার প্রাদেশিক সমিতির কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বরিশালে আগমন করেন। ইহার পরে আশ্বিন মাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী সিওনিতে গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি পত্নীর সহিত নর্ম্মদার জলপ্রপাত দর্শন ও তথায় স্নান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ মাসকাল তথায় বিশ্রাম মুখ সম্ভোগ করিয়া পত্নীর সহিত ভ্রমণ্যাত্রায় বাহির হইলেন। বৌদ্ধশিল্পের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান, প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সাধুদের নির্ব্বাণসাধনার শোভন-ক্ষেত্র অজন্তা দেখিবার নিমিত্ত অধিনীকুমার জলগাঁও ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে গো-যানে ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অজন্তায় আগমন করেন। অজন্তা গুহা হায়দরাবাদের নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। অদ্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতে উনত্রিশটি গুহা দেখিতে হইয়াছে। এই গুহাগুলিতে এমন আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় চিত্র রহিয়াছে যে, কোন ভাবরসজ্ঞ ব্যক্তি এখানে গমন করিলে তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, তিনি যেন এক স্বপ্নময় লোকে উপস্থিত হইয়াছেন। ভাবৃক অশ্বিনীকুমার এখানে গুহায় গুহায় মনের আবেগে ভ্রমণ করিয়া অজস্তার অর্থপূর্ণ আলস্কারিক চিত্র, গাছপালার নিখুঁত ছবি এবং ভগবান্ বৃদ্ধের গৃহত্যাগ ও মারবিজয় প্রভৃতি চিত্র দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অজস্তা ভ্রমণের পরে নাসিকে গমন করিয়া অধিনীকুমার এক পত্রে এই গ্রন্থকারকে অজ্ঞা গুহার ভিখারীবেশধারী ভগবান্ বৃদ্ধের সন্মুখে সপুত্র জননীর খোদিত মূর্ত্তির কথা লিখিয়াছিলেন। জননীর বদনমগুলে আত্মনিবেদন, পুত্রের মুখে অসামান্ত সরলতা এবং ভগবান্ বৃদ্ধের মুখে যে অনস্ত করুণা প্রকৃতিত হইয়াছে খোদিত মূর্ত্তির এই অপূর্ব্বভাবরাজ্ঞি অধিনীকুমারের ভাবপ্রবণ চিত্ত অভিভৃত করিয়া ফেলিয়াছিল।

অজস্তায় যাতায়াতে অশ্বিনীকুমারের তিন দিন লাগিয়াছিল। জলগাঁও ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সন্ত্রীক নাসিকে আগমন করেন। এখানে পুণ্য-সলিলা গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া অশ্বিনীকুমার পরম প্রীতিক্ষাপ্ত করিতেন। নাসিকে বেদ ও অপর বিবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠে তিনি এমন বিভার হইয়া থাকিতেন যে, অনেক সময়ে স্নানাহারের কথাও মনে থাকিত না। এই ভাবে আট মাসকাল নাসিকে তিনি অধ্যয়নসূথে অতিবাহিত করিয়াছেন।

নাসিক হইতে অশ্বিনীকুমার চারিদিনের নিমিত্ত বোম্বাই নগরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার পদ্মীকে লইয়া এলিফেণ্টা গুহার শিল্পশোভা দর্শন করেন। এই সময়ে গোপালটাদ ও মাঞ্চাই নামক ছুই সহোদর ভক্তের মত অশ্বিনীকুমারের দেবা করিতেন। তাঁহার যখন যেখানে যাইবার ইচ্ছা হইত উহারা তখনই তাহাদের মোটরে করিয়া অশ্বিনীকুমারকে দেইখানে লইয়া যাইতেন।

এখান হইতে তিনি পরলোকগত মহামতি তিলককে দেখিবার জ্বন্থ পুণানগরে গমন করেন। সেখানে তিলক মহারাজ, গোখলে ও কেল্কারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

পুণা হইতে বোম্বাই নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সমুদ্রপথে প্রভাসে যাত্রা করেন। প্রভাস হিন্দুদের অক্সতম পুণাতীর্থ। মহাবীর অর্জ্জন এখানে যহুবংশীয়দের প্রাদ্ধ-তর্পণ
করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারও এই তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার
পিতৃপুরুষদিগের প্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাস হইতে
অশ্বিনীকুমার জুনাগড়ে আগমন করেন। এখানে রৈবতক
(আধুনিক গীর্ণার) পর্ব্বত। এইস্থানে অর্জ্জন স্মৃভদ্রাকে হরণ
করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্মৃতি এই পর্ব্বতটিকে হিন্দুদের
নিকট তীর্থ করিয়া রাখিয়াছে।

বৈবতকে হুই দিন হুই রাত্রি বাস করিয়া অধিনীকুমার প্রভাসে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখান হুইতে সমুজ্পথে দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকা ও বেট্ (দ্বীপ) দ্বারকায় তিনি দশ দিন বাস করেন। দ্বীপমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতি এই স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে। এখানে বিষ্ণুভক্তি- পরায়ণা মীরাবাঈএর মন্দির আছে। কথিত আছে, এখানে মীরাবাঈ তাঁহার ধ্যেয় দেবতা গিরিধারীলালের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে এখনও প্রত্যহ ভক্তিমতী মীরাবাঈ-রচিত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাক্ষেত্রে উক্ত ভক্তিমতী নারীর অন্তর্জানস্মৃতি বিজ্ঞাত্ত রহিয়াছে।

দারকা হইতে সমুজপথে করাচী আসিবার সময়ে পথিমধ্যে পোরবন্দর। উহাই কৃষ্ণস্থা মহাভক্ত স্থানারে পুরী। অসুস্থতাপ্রযুক্ত অধিনীকুমার এখানে অবতরণ করেন নাই। করাচীতে আসিয়া তিনি এক ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিদ্ধুনদ দর্শনের জ্বস্থা তিনি হাইদরাবাদের অদ্রবর্ত্তী কট্রীষ্টেশনে গমন করেন। তখন প্লেগের প্রকোপে হাইদরাবাদ প্রায় জনশৃষ্ম হইয়াছিল, এইজন্ম সেখানে তাঁহাকে নামিতে দেওয়া হয় নাই। কট্রীতে নামিয়া তিনি সিদ্ধুনদের পুণ্যসলিলে স্লান করিয়া বিমল সুখলাভ করিলেন চ

অতঃপর অখিনীকুমার জয়সিংহের পুরী জয়পুরে আগমন করিয়া তথাকার সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখিলেন। নগর হইতে ছয় মাইল দ্রে যশোরেশ্বরীর মন্দির রহিয়াছে। অশ্বিনীকুমার তাঁহার পত্নীকে সেখানে লইয়া যান নাই। বাঙ্গালীরা তাহাদের দেবীকে স্বস্থানে রক্ষা করিতে পারেন নাই, জ্বয়পুরের যশোরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত বাঙ্গালীর পরাভবকলঙ্কের এই শ্বৃতি রহিয়াছে।

জয়পুর হইতে অশ্বিনীকুমার মথুরা নগরে আগমন করিয়া

তথাকার ধর্মশালায় সাত দিন অবস্থান করেন। মথুরায় এক চিত্রশালিকায় ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত প্রাচীনকালের নানাদ্রব্য রক্ষা করা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার শ্রুদ্ধাসহকারে ঐ সকল দর্শনীয় বস্তু দেখিয়াছিলেন। মথুরায় থাকিয়াই তিনি রাধাকুণ্ড ও গোকুল দর্শন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনের আধুনিক ও প্রাচীন মন্দির এবং অপর যাবতীয় কীর্ত্তিরাদ্ধি সন্দর্শনের জন্ম অশ্বিনীকুমার এই প্রসিদ্ধ তীর্থে ছয় দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে যমুনায় স্নান করা ভাঁহার প্রাত্যহিক আনন্দের ব্যাপার ছিল।

বৃন্দাবন হইতে অশ্বিনীকুমার আগ্রায় আগমন করিয়া তথায় ছই দিন অবস্থান করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে সমাট্ সাহজাহানের মহিধী মমতাজের স্মৃতিসোধ বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল ও অপর দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখাইয়া মুসলমান গৌরবের সমাধিভূমি দিল্লীনগরে গমন করেন। ইতিহাসপ্রাপিছ দিল্লীনগরে হিন্দু ও মুসলমানদের বহু কীর্ত্তিচ্ছি অদ্যাপি দেখা যাইয়া থাকে। এই সমস্ত পুঙ্খামুপুঙ্খরূপে দেখিতে অশ্বিনীকুমারের পাঁচ দিন লাগিয়াছিল। এখান হইতে তিনি হিন্দুদের পরমতীর্থ ক্রুক্কেত্রে গমন করিয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণ করিলেন। এই ধর্মক্ষেত্র ক্রুক্কেত্র ক্রুপাণ্ডবের যুদ্ধস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দু-জনসাধারণের নিকট পুণ্যতীর্থ হইয়া রহিয়াছে। ইহার অদ্বে থানেশ্বর হিন্দুদের সপ্ত পুণ্যনদীর অন্যতম সরস্বতী এখন বিশুক্ষ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া বিরাক্ষ

করিতেছে। এখানে এখন আর অবগাহন স্নান করিবার সাধ্য নাই, বালু খুঁড়িয়া অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় জল দিয়া অখিনীকুমার শুচিত্ব লাভ করিলেন। অতঃপর দিল্লী হইতে কাশী ও কলিকাতা হইয়া তিনি বরিশালে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে অধিনীকুমার মহাভারত ও বৌদ্ধর্মপ্রগ্রন্থ পাঠ
করিয়া বৌদ্ধতীর্থ রাজগৃহের সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন।
ভগবান্ বৃদ্ধ কোন্ পাহাড়ে, কোন্ বনে, কোন্ উপবনে,
কোন্ জনপদে অবস্থান ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ হইতে লিখিয়া লইয়া অধিনীকুমার
ছইবার রাজগীরে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমবারে তিনি
এক সদাশয় মুসলমান দারগার বাড়ীতে সতর দিন, দিতীয়বারে
তথাকার ডাকবাঙ্গলায় আঠাশ দিন অবস্থান করেন।
অধিনীকুমার সৌখীন ভ্রমণকারী ছিলেন না, তিনি তাঁহার
পঠিত ও লিখিত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মহাসাধকের
পদরেণুপ্ত স্থানগুলি দেখিবার জন্ম উন্মন্তবং বনে জঙ্গলে,
পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্থুদীর্ঘ কাল বরিশালে ছিলেন।

## শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি

কর্মী অধিনীকুমারের পক্ষে নিছর্মা বসিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বরিশালজিলাবাসীর সেবার জগ্য 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি' স্থাপন করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অশ্বিনীকুমার তাঁহার মাতার নামে বার্ষিক তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। এই সমিতির প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত হইয়া থাকে। সমিতির প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া লোকসাধারণকে শিক্ষাও স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। এই সমিতির জন্ম অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভগ্ন দেহ লইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহীনতার জন্ম তাঁহাকে অনেক সময়ে বরিশাল হইতে বহুদ্রে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইত। স্থতরাং সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের জন্ম তাঁহাকে শ্রদ্ধাশীল যুবক কর্মীদের উপর নির্ভ্র করিতে হইত।

এই সমিতির সংশ্রেবে তিনি ১৩২৪, ১১ই ভাজ, কাশীধামের রাণামহল হইতে ব্রজমোহন কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচক্র চক্রবর্তী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

তোমার দিকে না তাকাইয়া, বাবা, কাহার দিকে তাকাইব ? বাস্তবিকই তোমাকে ভরসা করিয়া আছি। খাটিভেছ, আরও খাটিতে হইবে। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র জন্ম তুমি প্রাণপণ না খাটিলে হইবে না। বরিশাল হইতে কেবল নিরাশার ধ্বনি আসিতেছে। অমন জিনিষ মাটি হইতে দিও না। ভেগাইর প্রাপ্য সকল টাকা কি দেওয়া হইয়াছে ? তোমার বাড়ী বাড়ী যাইয়া টাকা আদায় করিতে

হইবে। চাঁদার হার কমাইয়া ১২ টাকা করিয়া, চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া স্থবিধা হইলে তাহা কর, আমার
আপত্তি নাই। কিন্তু জাঁকাইয়া তোলো। ললিত তার
মজুরিতে নেহাৎ ব্যস্ত, সময় পায় না। বাবা, তোমাকেই
বিশেষভাবে লাগিতে হইবে। বুড়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে
না মরে, এদিকে দৃষ্টি রাখিও। আর কি লিখিব? কর্তা
তোমাদের বল ও ফুর্তি দিন।

শুভান্থগায়ী শ্রীঅঃ

১০২৪, ৬ই আখিন, কাশীধাম হইতে আর এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

রমেশ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে "শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী"র কার্য্যে মন দিয়াছ, তাহাতে শুভূই প্রীত হইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। কত তুলিতে পারিয়াছ জানাইবে। ললিত এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে ছৈন। শরীরটা আজকাল বেজায় মন্দ বলিয়া উত্তর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশাকরি, শীক্তই লিখিব। যাহা ভাল বোধ কর তোমরাই করিবে। বাবাজী, অমন ভাল কাজ আর নাই। আমার টাকা জামুয়ারীর মাঝামাঝি পাইবে। ও টাকাটা পুকুরাদির সাহায্যের জন্ম রাখাই ভাল মনে হয়।

এবার পূজায় কোন্দিকে যাইবে? প্রামে গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র জক্ত ঘুরিলে ভাল হয় না ? ইহাতে ভোমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আদিবে। ললিতেরও বাহির হওয়া উচিত।

আছ ত ভাল ? অপর অধ্যাপকবন্ধুগণ ভাল আছেন ত ?

শুভান্থধ্যায়ী শ্রীষ:

### কাশীপ্রামে অশ্বিনীকুমার

ভগ্নস্থাস্থ্য অশ্বিনীকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত প্রায় ছ্ইবংসরকাল কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে রাণামহলে একখানি বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। নদীর জল যথন বাড়িত, তখন বাটার নিম্নভাগ জলে ডুবিয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার নিজের ঘরে বসিয়াই গঙ্গার পবিত্র শোভা দেখিয়া মোহিত হইতেন। গঙ্গায় কত কত মৃত দেহ ভাসিয়া যাইত। তরঙ্গের তালে তালে মৃতদেহগুলি যখন হেলিয়া ছলিয়া ভাসিয়া যাইত, তখন প্রেমিক অশ্বিনীকুমার নাচিতে নাচিতে সহধর্মিণীকে বলিতেন, "আমি মরিলে আমাকেও এমন করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিও, আমিও ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইব।" একদা শীতকালের প্রভাত সময়ে অশ্বিনীকুমার রৌজে বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন; তখন সহসা

"জয় সীতারাম" ধ্বনি গঙ্গাগর্ভ অলোড়িত করিয়া তুলিল। একদল হিন্দুস্থানী নৌকায় "জয় সীতারাম" কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। অধিনীকুমারের সহধর্মিণী এই দৃশ্য দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি কাশু হইতেছে!" অধিনীকুমার জানালার পার্শে যাইয়া এই মহোৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুস্থানীদের প্রাণমাতানো "জয় সীতারাম" কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অধিনীকুমার নিশ্চল নিষ্পান্দ হইলেন, ভাবাবেশে তাঁহার তুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অঞ্চ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

# মহাভারতের সূচী

কাশীধামে অবস্থানকালে অধিনীকুমার বেদ ও
মহাভারত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন। ছিনি মহাভারতের একথানি চমংকার সূচী প্রস্তুত ক্রম্মাছিলেন।
মহাভারতে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি
নানাবিষয়ক বছ শ্লোক রহিয়াছে। কোন্ অধ্যায়ের কতসংখ্যক শ্লোকে কোন্ বিষয়ের কি কথা রহিয়াছে, অধিনীকুমার
অধ্যবসায়সহকারে সেই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।
বাঁহারা বিশেষ কোন বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহারা
সেই স্চীপত্র হইতে অনায়াসে কোথায় কোথায় তাঁহাদের
জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে, তাহা জ্ঞানিতে পারিবেন, এই
ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অধিনীকুমার একখানা খাতায় পেনিল

দ্বারা এই সমস্ত লিখিয়াছিলেন। পেন্সিলের লেখা অল্পনিন পরে অস্পৃষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক গণেশকে উহার উপর কালীর দাগ দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ ছই এক পৃষ্ঠা কালীর দ্বারা লিখিয়াছিল। পরে এক যুবক স্বেচ্ছায় উহা স্পৃষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবার জন্ম লইয়া যান। যুবক্টি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার সহধর্মিণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ খাতাখানি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

কাশী অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাতীর্থ বলিয়া স্বিখ্যাত। এই নগরই যাবতীয় ধর্মান্দোলনের মহাকেন্দ্র ছিল। কাশী ও উহার উপকণ্ঠে বহু স্থান ভগবান্ বৃদ্ধ, শঙ্কর, কবীর, তুলসীদাস, ত্রৈলঙ্গবামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদের সাধনার স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যথার্থ জিজ্ঞাস্থ ভক্তের মত অধিনীকুমার খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ সকল স্থান দেখিতেন। নগর হইতে দ্বে ছর্গম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি মহাত্মা কবীরের জন্মস্থান দেখিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ ভক্ত বাস করিতেন, সাধনা করিতেন তাহা জানিবার জন্ম অধিনীকুমারের অসামান্য উৎসাহ ছিল এবং উহার জন্ম তিনি ভগ্নদেহেও সকল প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কাশীধামের এক বৃদ্ধা অশ্বিনীকুমারের এই উৎসাহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বিশ্বিতা

হইয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, এখানে কত লোক আসে, কিন্তু তুমি যেমন খুঁজে খুঁজে তন্ন তন্ন ক'রে সব দেখ্তে, সব জান্তে চাও, এমন আর দ্বিতীয় লোক তো আমার চোখে পড়েনি।"

কাশীধামবাসিনী উক্ত বৃদ্ধার উক্তির যাথার্থ্যে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃই অশ্বিনীকুমারের তুল্য অমুসন্ধিংমু ভ্রমণকারী হল্লভ। দেশ-ভ্রমণের জন্য কোন ক্লেশ স্বীকারে তিনি কুষ্ঠিত হইতেন না। যৌবন ও বার্দ্ধক্যে তিনি যতবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেন, ততবারই তিনি সেখান হইতে সেই সেই অঞ্চলের সকল তীর্থ ও দর্শনীয় দৃশ্য দেখিতে গিয়াছেন। মাজাজ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া তিনি একবার রামেশ্বর সেতৃবন্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন ঐ অঞ্চলে রেলপথ স্থাপিত হয় নাই। স্বতরাং ্রাপ্সনীকুমারকে কখন গো-শকটে কখন পদব্ৰ**জে** যাইতে হইয়াছে। একদিন রাত্রিকালে এক গো-যানবাহক গাড়ী হইতে বলদ তুইটি খুলিয়া লইয়া বলিল, আমি এই তুইটিকে বদ্লাইয়া অক্ত তুইটি লইয়া আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, সে লোক আর ফিরিল না। তখন সেই অরণাময় নির্জ্জন স্থানে রাত্রিবাস অসম্ভব বিবৈচিত হইল। অশ্বিনীকুমার অন্তোপায় হইয়া সঙ্গের সমস্ত জব্যের কিয়দংশ স্বয়ং স্কন্ধে করিলেন, বাকী ভাঁহার ভূত্য কুঞ্জ লইল। এমন করিয়া

জলকৰ্দমনয় পথ অভিক্রমপূর্বক এক বাটীতে গমন করিয়া একখানি চালাঘরে অনাহারে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। অধিনীকুমার এইরূপ পথ চলিয়া সেতৃবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যখন চিদম্বরমের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন তখন পাণ্ডা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রকাণ্ড মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল; তিনিও তাহার সঙ্গে ঐ সকল মূর্ত্তির भिन्नरेनभुगा प्रिथिष्टिहालन। प्रिथा भिष्ठ इटेरल जिनि বলিলেন—'ইহা ত দেখিলাম, কিন্তু চিদ্মরম কোথায় ?' পাণ্ডা উত্তর করিল—'এই ত চিদম্বরম্।' তিনি বলিলেন— 'কখনই না।' প্রধান পাণ্ডা এই বাগ বিতণ্ডা শুনিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ক্যা, চিদম্বরম্ দেখোগে? আও।' মন্দিরের প্রাচীরের গাত্তে একস্থানে একটি পর্দা ছিল, প্রধান পাণ্ডা তাহা সরাইয়া দিলেন, তাহার আডালে যে দরজা ছিল, তাহা খুলিয়া দিলেন, দরজার পশ্চাতে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ—তাহার দেওয়ালে কালী মাখান, উপরে ছাদ নাই, মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছে, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'এহি চিদম্বরম্। আভি দেখা হো ?' তিনি বলিলেন—'দেখা ছ<sup>°</sup>।'

#### বোম্বাইর সভা

অখিনীকুমার যখন কাশীধামে ছিলেন তখন কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় তার ও দীর্ঘ পত্রদ্বারা অশ্বিনীকুমারকে বোম্বাই নগরে
নিখিলভারতের রাজনীতিজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসভায়
আহ্বান করেন। অশ্বিনীকুমার তখন অসুস্থ, এইজন্য
তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহাকে বোম্বাই গমনে বারংবার নিষেধ
করিলেন, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেও অশ্বিনীকুমার দেশের
আহ্বান অগ্রান্থ করা অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি
বোম্বাই যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহাকে কোন কোন
দিন রাত্রি দেড় ঘটিকা পর্যান্ত পরামর্শসভায় থাকিতে
হইত। তখন রাত্রে ঘুম হইত না, আহারেও রুচি
ছিল না। ক

#### রেলওয়ে সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে অশ্বিনীকুমার ট্রেণের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কাশী আদিতেছিলেন। গাড়ীখানিতে তিনজন যাত্রী ছিলেন। গাড়ীখানি এঞ্জিনের ঠিক পিছনে ছিল। এলাহাবাদে যখন গাড়ীগুলি খুলিয়া পুনরায় সাজান হইয়াছিল তখন অশ্বিনীকুমারের গাড়ী পিছনের দিকে গার্ডের গাড়ীর কাছে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। এই ট্রেণ যখন রাত্রিকালে এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কিয়দ্দ্রে গমন করে তখন অন্থ এক ট্রেণের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় এই ট্রেণের ইঞ্জিন ও সম্মুখস্থ কয়েকখানি বগি গাড়ী ভাঙ্গিয়া চ্রমার হইয়া যায়। সেই সংঘর্ষ বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যে

গদির উপর শুইয়াছিলেন উহা স্থানাস্তরিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি কোনরূপ আঘাত পান নাই, তাঁহার গাড়ীর অক্ত তুই জন যাত্রী সামাক্তরূপে আহত হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ভগবং প্রসাদে অশ্বিনীকুমার সম্ভাবিত অপমৃত্যুর হস্ত হক্ষা পাইয়াছিলেন।

কাশীধামে এই দীর্ঘ ছই বংসর অবস্থানের মধ্যে অশ্বিনীকুমার একবার গ্রীত্মকালে তিনমাসের জন্ম হরিদ্বারে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ্ব নামক এক সাধুকে বারংবার দেখিতে যাইতেন। এখানে পঞ্জাবের জনসাধারণের ব্যয়ে সাধুদের জন্ম কতকগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সময়ে সাধুরা এখানে আসিয়া বাস করেন। স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ এই সাধুনিবাসের একটি ঘরে থাকিতেন। তিনি স্বল্পভাষী। আগন্তকদের সহিত প্রায়ই কোন কথা বলেন না। সৌম্যমূর্ত্তি ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া সাধুর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আপ্কো সাথ য্যায়সা মহক্বতি লাগ্ গিয়া য়্যায়সা কভি নেহি ভায়া—"

তুইবংসর কাশীবাসের পরে অধিনীকুমার বরিশালে প্রত্যাত্তত হইয়া প্রায় তিন বংসর কাল বরিশালে ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অমুরাগী সেবক গণেশ এবং এই সময় হইতে বিশ্বস্ত পাচক অৰ্জুন পাণ্ডা মৃত্যুকাল পৰ্য্যস্ত তাঁহাকে শ্ৰদ্ধানহকারে সেবা করিয়াছিল।

#### দরিদ্রনারায়ণের সেবা

১৯১৯ অব্দে প্রবল ঝটিকায় বরিশালনিবাসী সহস্র সহস্র নরনারী অকস্মাৎ গৃহহীন ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। যে মৃহুর্ত্তে এই সেবার আহ্বান উপস্থিত হইল তৎক্ষণাৎ ভগ্নদেহ বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার দরিজনারায়ণের সেবার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির হইলেন। তিনি তাঁহার অন্থগামী শিশুদের দ্বারা আবশ্যক মৃত্ত কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে পাঞ্জাব, বোম্বাই, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থল হইতে বহু অর্থ ও বন্ত্রাদি

## অসহযোগ আন্সোলন

অশ্বিনীকুমারের মনে স্বদেশের গৌরবময় ভবিশ্বৎ সর্বদা জ্বল্ জ্বল্ করিত। আদর্শের অন্ধসরণে পশ্চাৎপদ হইয়া তিনি কদাচ নিন্দিত হন নাই। ১৯২০ অব্দে যখন কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্লিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন জ্ঞানেকেই ঐ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বলিষ্ঠ মন সেই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়াছিল। তখন অশ্বিনীকুমারের কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু তিনি অসহযোগ আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে অমুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে বরিশালজিলাবাসী এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশপ্রসঙ্গ লইয়া বঙ্গে নেতৃবর্গের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ কংগ্রেসের পরিগৃহীত প্রস্তাব লজ্ঞ্মন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অভিলাষী হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে নেতৃবর্গের এক সভা হয়। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন এই সভায় রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে কোনরূপে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নেতাদের সকলেই তাঁহার অভিমত জানিবার জন্ম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিনীকুমার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"জাতীয় মহাসমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আপনাদিগকে সেই প্রস্তাব মানিতেই হইবে।" তাঁহার এই অভিমত বঙ্গীয় নেতবর্গ মানিয়া লইলেন। এইজ্রন্ম সেই বংসর বঙ্গের স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদিগকে ইহা জানাইতে চাই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে অধিনীকুমার চিরদিন জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া চলিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসকে 'তিনদিনের তামাসা' বলিয়া বর্ণনা করিলেও ইহা জানিতেন যে, ভাল হউক, মন্দ হউক, জাতীয় মহাসমিতিই নিখিল ভারতবাসীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্বদেশী প্রতিষ্ঠান।

## বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

১৯০৬ অবেদ यथन निश्चिल वक्र श्वरमभा आत्मालतित প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল তখন বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল আমরা পূর্ব্বেই তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। ১৯২০ অবেদ যখন চারিদিকে অসহযোগ আন্দোলনের জ্বয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল সেই উত্তেজনার মধ্যে ইষ্টারের ছুটীতে বরিশালে আবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এবারও ভগ্নদেহ অধিনীকুমারকে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি করা হইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা কি ? তিনি প্রায় তিনমাস পূর্বের স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন ্সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকেই অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি করা হইয়াছে তখন স্বীয় ভগ্নস্বাস্থ্যের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া বরিশালে কর্মকর্তাদিগকে জানাইলেন— "তোমরা যদি আমাকে বাদ দিয়া কাজ চালাইতে পার তাহা হইলে আমি কিছুকাল ভূবনেশ্বরে বাস করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।" কিন্ত নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। বরিশালের নেতৃবর্গ জানাইলেন— "আপনাকে বরিশালে আসিতেই হইবে।" অগত্যা অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভগুদেহটা কোনরপে বহন করিয়া ববিশালে লইয়া আসিলেন। অভিভাষণ লিখিলেন, কিন্তু সভাস্থলে উহা পাঠ করিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার পরিবর্তে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্. উহা পাঠ করেন। এই সভায় অত্যুগ্র মতবিরোধ ও মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল।

মনীষী স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তথনকার সাময়িক উত্তেজনার উর্দ্ধে উঠিয়া সারগর্ভ বক্তৃতায় স্বীয় দ্রদর্শন ও রাজনীতিক অভিজ্ঞতার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

#### ব্ৰজমোহন বিভালয়

এই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালবাসী জনসাধারণের অমুরোধে ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় বিভালয়ে পরিণত করেন।

# ষ্ঠীমার কোম্পানীর ধর্মঘট

চা-বাগানের কুলিদের প্রতি অত্যাচার হেতু পূর্ব্বক্ষ ও আসাম রেলওয়ে ও ষ্টীমারে এই সময়ে ধর্মঘট হয়। বরিশালের ধর্মঘটকারীরা অশ্বিনীকুমারকে তাহাদের পরামর্শসভার সভাপতি বরণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এমন অসুস্থ ছিলেন যে, আত্মশক্তিতে তিনি ছই পা'ও চলিতে পারিতেন না। তথাপি ধর্মঘটকারীরা তাঁহার গৃহের সম্মুখে সমবেত হইতেন। তথন ছইজনে ধরিয়া অধিনীকুমারকে বারাণ্ডায় লইয়া আসিত। তিনি ঐ ছইজনকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে ধর্মঘটকারীদিগকে আশীর্কাদ করিতেন।

## কঠিন রোগ

অকস্মাৎ ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমারের রোগের প্রকোপ আবার বৃদ্ধিত হইল। যাহা আহার করিতেন তাহা তৎক্ষণাং বমন হইত। বুকে পিঠে এমন একটা বেদনা হইল যে, শ্বাসত্যাগে ক্লেশ বোধ করিতেন। বিছানায় গা দিতে পারিতেন না। চারিদিকে বালিশ সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে চারিমাস কাল তিনি হুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপু প্রমুখ বরিশালের স্থবিজ্ঞ চিকিংসকগণ শত চেষ্টা করিয়াও রোগ উপশম করিতে পারিতেছিলেন না। সরকারী ডাক্তার বিপিন্বাবুর চেষ্টায় রোগের উগ্রতা একটু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই মনে করিতেছিলেন, 'এ যাত্রা আর অশ্বিনীকুমারকে বাঁচান যাইবে না।' তখন কলিকাতায় ডাক্তার সত্যেক্তনাথ রায়কে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি আট দিন বরিশালে থাকিয়া অহোরাত্র পরিশ্রমার ফলে অশ্বিনীকুমারকে অনেকট

সুস্থ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রোগশয্যাশায়ী অধিনীকুমারের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

#### স্ত্রীশিক্ষা

১৯২১ সনে বরিশালে একটু রোগমুক্ত হইয়া অধিনীকুমার তাঁহার ত্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ স্কুমারের পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা শ্রীমন্তাগবতের ছইটি করিয়া শ্লোক পড়াইতেন। এই অধ্যাপনা ভক্ত অধিনীকুমারের আনন্দের ব্যাপার ছিল। ছাত্রীকে পড়াইবার জন্ম অধিনীকুমার এমন উৎক্ষিত হইতেন যে, যথাসময়ে ছাত্রী পড়িতে না আসিলে অধিনীকুমার অন্থির হইয়া উঠিতেন। এইভাবে পূজার পূর্ব্বে কিছুদিন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনা চলিয়াছিল।

ধর্মশান্ত্র পাঠ করিয়া যাহাতে নারীদের ধর্মবোধ উজ্জ্বল হয় অশ্বিনীকুমার সর্ব্বাস্তঃকরণে তাহা ইচ্ছা করিতেন। ধর্মশান্ত্র শিক্ষা করিয়া শিক্ষিতা নারীরা পরিবারে পরিবারে অস্তঃপুরিকাদের সমীপে ধর্মপ্রচার করেন, অশ্বিনীকুমারের ইহা আস্তরিক আকাজ্কা ছিল। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার সহধর্মিনী, ভ্রাতৃপুত্রদের পত্নী ও এক ভাগিনেয়ীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

অধিনীকুমার বরিশালের আদি শিক্ষাগুরু ছিলেন। বাকরগঞ্জ জেলাবাসী ছেলেদের জন্ম ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন

করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্ম বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের জীবদ্দশাতে বাংলা ভাষাতে সরকারি এড়কেশন ডিরেক্টর সাহেব অমুমোদিত কোন বিষয়ে মেয়েদের লিখিত সর্কোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি বাৎসরিক ৪৫ টাকার পারিতোযিক—Brajamohan Dutta Prize ঘোষণা করেন। উক্ত পারিতোষিকের টাকা সরকারের হস্তে অর্পিত হয়। প্রতি বংসর সরকারি গেজেটে এই পারিতোষিকের জন্ম প্রবন্ধের বিষয়, প্রতিযোগিতার তারিখ ইত্যাদি ডিরেক্টর সাহেব ঘোষণা করেন। বরিশালের সদর বালিকা বিভালয় স্থাপনের জন্ম অধিনীকুমারের অদম্য উৎসাহ ছিল এবং বিভালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির তিনি জীবন-সদস্য ছিলেন। বহুকাল পূর্বে বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। অধিনীকুমার, ফর্গীয় ব্যারিষ্টার পি. এল্. রায় প্রমুখ সভার কক্ষকর্তা ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হিতৈষিণী সভার একটি উদ্দেশ্য ছিল। সভার তর্ফ হইতে বাক্রগঞ্জ জেলাবাসী মেয়েদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হইত এবং পারিতোষিক দেওয়া হইত। ভাতৃপুত্র শ্রীমান্ স্কুমারের পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রীকে অধিনী-কুমার ব্রজমোহন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করান। মফঃস্বলে এমন কি কলিকাভাতেও তথন প্র্যান্ত ছেলেদের কলেজে মেয়েদের পড়িবার জন্ম স্বতম্ব ব্যবস্থা হয় নাই। ব্ৰজমোহন কলেজেই অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃষ্পুত্রবধূর জন্ম সর্ব্বপ্রথম

স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া অতঃপর অনেক হিন্দু মেয়ে কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। আজ ব্ৰজমোহন কলেজের ছাত্রী-বিভাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রজমোহন কলেজের অমুকরণে অন্যান্য কলেজেও ছাত্রী-বিভাগ খোলা হইয়াছে। অনেক হিন্দু অভিভাবক ছেলে মেয়েদের সহশিক্ষার বিরোধী। ছেলেদের কলেজে মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক অশ্বিনীকুমার। রোগশয্যাতে যথন তিনি কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন তখন বিলাত-প্রবাদী মধ্যম ভাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমারের পত্নী জ্যোতির্ময়ীকে অশ্বিনীকুমার স্থানীয় ডায়োসিশন কলেজে ভর্ত্তি করান এবং প্রতাহ জ্যোতির্ময়ীর পডাশুনার থোঁজখবর লইতেন। তাঁহারই প্রেরণায় জ্যোতির্ময়ী সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং নিতা গীতাধাায়ী ছিলেন। গত ১৯৩০ সনে ৭ই মার্চ্চ বি. এ. পডিবার সময় হঠাৎ জ্যোতির্ময়ী ইহ-লোক তাাগ করেন।

### কলিকাভায় আগমন

মৃত্যুর একবংসর তিনমাস পূর্ব্বে অধিনীকুমারকে চিকিংসার্থ কলিকাতা নগরে আনয়ন করা হয়। আসিবার দিন পূর্ব্বাহে অধিনীকুমার অস্থস্থ দেহে তাঁহার সেবক গণেশকে লইয়া গাড়ী করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বরিশাল হইতে চিরবিদায়ের দিন তিনি তাঁহার পিতৃব্য ৬নবীনচন্দ্র রায়

মহাশয়ের পত্নী, শ্রাদ্ধেয় কালীমোহন দাস এবং রোগশয্যাশায়ী উকীল অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই তিনজনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রাদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিয়া-ছিলেন।

ষ্ঠীমারে উঠিবার সময়ে সকলে তাঁহাকে থাটিয়ায় করিয়া উঠানো সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া উঠানো হইল। উহার ফলে তখন তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেকে আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া উৎক্ষিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক ধীরে ধীরে তাঁহার অবসাদ কাটিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি কিছুদিন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার স্বেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া প্রায় তিন-মাসকাল তথায় বাস করেন। এইখানে একদিন পড়িয়া ঘাইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত এমন ভাবে অসাড় হইয়া যায় যে, ইহার পরে আর তিনি স্পষ্ট করিয়া নিজের নামটি পর্যান্ত লিখিতে পারিতেন না। এই সময়ে তাঁহার বাক্যের জড়তা আসিল এবং বিস্মৃতির জন্ম কখন কখন কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করিতে পারিতেন না। কৌতুকী অশ্বিনীকুমার নিজের ভ্রমে নিজেই কৌতুক বোধ করিতেন।



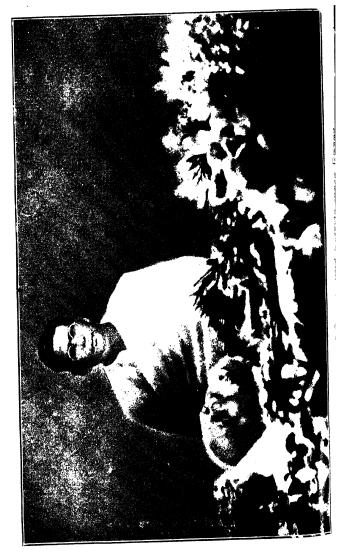

তিনি বলিলেন, "আমার ভক্তিযোগ গেছে, কর্মযোগও সারা, এখন হচ্ছে গোলযোগের পালা।"

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বের অধিনীকুমার ভবানীপুরের ৫৯ সংখ্যক চক্রবেড়ে রোড্ বাড়ীতে আসিলেন। আত্মীয়মজন ও অভ্যাগত বন্ধুদের সমাগমে এই ভবন ধর্মশালায়
পরিণত হইয়াছিল। রোগশয্যাশায়ী অধিনীকুমারকে দেখিবার
জন্ম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্থার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
স্থার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য্য
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, স্বগীয় প্যাটেল,
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল থাঁ প্রমুথ বহু
দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আগমন করিয়াছিলেন।
ধূপ যেমন আপনাকে দহন করিয়া গন্ধ বিতরণ করে, অধিনীকুমার তেমনি একটু একটু করিয়া আপনাকে সর্বতোভাবে
দেশের কাজে দান করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২০ অন্সের
৭ই নবেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে ভক্ত ও কন্মী অধিনীকুমারের
জীবন-প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত হইল।

এই ভগবদ্ভক্ত যেমন জীবনে তেমন তাঁহার মৃত্যুতেও কিরূপ ভাগবত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। তাঁহার আতুপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দত্ত ভক্ত অধিনীকুমারের মৃত্যুর বিবরণ নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—

"আনন্দ ছিল তাঁহার জীবনের মূল সূত্র। মৃত্যুশয্যায় ও

শ্মশান্যাত্রায় সেই স্থতাই চলিয়াছিল। ২১এ কার্ত্তিক, বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শনিবার দ্বিপ্রহরে একা শুইয়া অনবরত হাততালি দিতেছিলেন। আমার দিদি কাছে গিয়া জিজ্ঞানা করিলেন—"আপনি হাততালি দিতেছেন কেন ?" তিনি অফুটস্বরে উত্তর করিলেন —'কি জানি কেন আমার বড়ই ফুর্ত্তি লাগিতেছে। তুই আমাকে একটু দাঁড় করাইয়া দিতে পারিস্ ে আমি একট নাচি, আমার বড়ই ফুর্ত্তি বোধ হইতেছে।' তাঁহার তখন বসিবার শক্তিও ছিল না। বারংবার তিনি আনন্দের আবেগে দাঁড়াইয়া নার্টিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। দিদি তাঁহাকে একবার চটিজুতা পায় পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আবার খুলিয়া রাখিলেন। তথন তুই পা ভয়ানক ফুলা, জুতা পায় লাগিল না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—''জানিস্, তুপুর তু'টা হইতে পাঁচটা পর্যাস্ত কে যেন আমার বুকের উপর ক্রমাগত নাচিতে থাকে, আমার বুকটা ক্রমাগত তালে তালে নাচে, আমি নাচিতে চাই পারি না।'' এই তাঁহার শেষ কথা। পিসিমার মুখে শুনিয়াছি সোমবার দিনও নাকি তুপুর বেলা ঐ রকম হাততালি দিতে-ছিলেন এবং একটু একটু হাসিতেছিলেন। মঙ্গলবার দিন রাত্রে একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এবার আর বাঁচা গেল না।" বৃধবার অপরাহু তিনটা বাজিবার পাঁচ মিনিট থাকিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের

মিনিট পাঁচেক পুর্বের্ব ডান দিকে পাশ ফিরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পাশ বালিশ কোলে লইয়া খুব আরামে যেন শয়ন করিলেন। একবার সমস্ত চক্ষু তুইটি মেলিয়া পূব আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আর চক্ষু খুলেন নাই, সেই ভাবেই প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

তাঁহার কোষ্ঠিতে গঙ্গাতীরে শেষ অবস্থান লেখা ছিল।
তিনি মাঝে মাঝে ঐ কথা বলিতেন। একবংসর পূর্বে
তিনি কাশী যাইবার জন্ম অস্থির হইয়াছিলেন। 'ডাক্তার
নীলরতন সরকার মহাশয় উপদেশ দিলে কাশী লইয়া যাইব'
এই আশ্বাস দিয়া গত বংসর (১৩২৯) তাঁহাকে কলিকাতায়
লইয়া আসি। ডাক্তার সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্ম
কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে কিছু সুস্থ হইলে
কাশী বা পুরী যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি
নানা ছলছুতা করিয়া থামাইয়া রাখিতাম। সে যাহা হউক,
গঙ্গাতীরেই তাঁহার শেষ অবস্থান হইল। কালীঘাটের
কেওড়াতলা মহাশাশোনের প্রাচীরের বাহিরে আদিগঙ্গার
পবিত্র ক্রোত-ধারার মাত্র দশ বারো হাত দূরে একটি
'রেইনট্রি' গাছের তলায় তাঁহার দেহের ভন্মাবশেষ রহিয়াছে।

যিনি সারা জীবন 'ফুর্ন্তি' মস্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহার জীবনের অবসানও ঘটিল বাজি-বাজনা ও দেওয়ালির উৎসব আমোদের মধ্যে। বুধবার দিন রাত্রি বারোটার পরে অমাবস্থা তিথি—কালীপুজা। রাত্রি আট ঘটিকার সময় যখন বিরাট্ শোভাষাত্রা করিয়া তাহার ত্যক্ত দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরের দিকে লইয়া চলিলাম তথন আলোর মালায় কলিকাতার রাজ-পথগুলি আলোকিত হইয়াছে। চারিদিকে নানা রংএর পতাকা ও পত্রপুষ্পের সজ্জা। কেওড়াতলার শাশান পত্র-পুষ্পের পতাকায় স্থসজ্জিত; আমরা প্রবেশদ্বারের নিকটবর্তী হইবামাত্র উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, বাজি-বাজনায় সমস্ত শাশান-ভূমি মুখ্রিত হইয়া উঠিল, উৎসবের সোর-গোল পড়িয়া গেল। মৃত্যুশয্যায় ও শাশানে তিনি তাঁহার গানের যথার্থতা দেখাইলেন—

যথন আস্বে সময় যাবে বেলা,
ফুরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাব হাসির মাঝে, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই।

লীলাময়ের এই বিশ্বময় হাসির মধ্যে "ধিন ধিন্ ধিন্ তাই তাই" করিতে করিতে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। আর যিনি জনসাধারণের প্রাণের প্রাণ ছিলেন, মুচিমেথর-চণ্ডাল জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে যিনি কোল দিতেন, সেই জনস্ভেবর নেতা, গণতন্ত্রের সাধক, সকল কথার সার কথা, তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়া গিয়াছেন—

সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।

অশ্বিনীকুমারের দেহ তাঁহার প্রিয় কর্ম্মভূমি বরিশালে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় কোন কোন বন্ধু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা নাই। অশ্বিনীকুমারের প্রাহৃষ্ণুৰ শ্রীমান্ সরলকুমার এই সময়ে এক পত্রে বরিশালে কোন বন্ধুবে লিখিয়াছিলেন—

"জ্যেচামহাশয় গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহরক্ষা করিতে বলিতেন।
বড় মারও (অধিনীকুমারের পত্মী) সেই ইচ্ছা। আমি তব্
ধ বরিশাল লইয়া যাওয়ার জন্ত 'তাল' করিতেছিলাম। বড় মা
এত অস্থির ও তুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, ডাক্তারেরা
তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় বরিশাল লইয়া যাওয়া আশঙ্কাজনক মনে করেন। বাড়ীতে সকলেই পরশু রাত্রিতে
থাওয়ার পরে আজ দশটায় খাইয়াছে। গতকলা সমস্ত
দিন ও রাত্রি কেহ জলম্পর্শিও করে নাই। রেলে মৃতদেহ
লইয়া যাওয়ার অনুমতি যথন আসে তখন রাত্রি আটটা।
৺কালীপূজায় সকল স্থান বন্ধ থাকায় মিস্ত্রি পাওয়া যায়
নাই। বাক্স তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই সাড়ে
নয়টায় রওয়ানা হইতে কিছুতেই পারা যায় নাই।

বরিশালের জন্ম চিতাভম্ম, শবদেহ হইতে ফুল, মাথায় দেওয়া একটা বালিশ লইয়া আসিতেছি। সোমবার আমর। রওয়ানা হইব। মঙ্গলবার পঁহুছিব।"

বরিশালবাসী জনমওলী তাঁহাদের হৃদয়ের রাজা, নয়নের
মণি অশ্বিনীকুমারের মৃতদেহ দর্শন করিবার সোঁভাগ্যস্থথে
বঞ্চিত হইল। তাহারা হৃদয়-গলা অশ্রুর দ্বারা তাঁহার তর্পণ
করিল। দেহভন্ম লইয়া শোভাযাতা করিয়া বরিশালবাসী

জনমণ্ডলী মনের ক্ষোভ নিবারণ করিল। সমগ্র নগর শোকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। যে কিরীট শিরে ধারণ করিয়া বরিশাল গৌরবান্বিত হইয়াছিল, এতদিনে তাঁহার মন্তক হইতে সেই কিরীট খসিয়া পড়িল। মানুষ চলিয়া যায়, থাকে তাঁর স্মৃতি। অশ্বিনীকুমার চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মহং-জীবনের স্মৃতি রহিয়াছে। বরিশাল এই স্মৃতির উজ্জ্ল প্রভায় মণ্ডিত থাকিবে।

# একাদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

অপ্রিনীকুমারের ভিরোধানদিনে (স্বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী)

ধরি ভাগবতী তন্তু দিব্য দূতবেশে অধিনীকুমার, এলে এ মরত-দেশে। বহিয়া আনিলে কত সে রাজ্যসন্দেশ, আবার অদৃশ্য হ'লে, কে জানে উদ্দেশ গ "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" পতাকা তোমার, দিয়ে গেলে কত হাতে করিতে প্রচার। জ্ঞানগুরুরপে আসি স্থাপি' বিভালয়. জাগাইলে মমুখ্যুত্ব স্বপ্ত দেশময় ! গৃহিবেশে ব্রহ্মচারী তেজে মূর্ত্তিমান, নির্লিপ্ত বিষয়ী তুমি ওহে ভাগ্যবান ! বিক্রমেতে ছিলে সিংহ, পাপে অগ্নিসম, স্থুন্দরের উপাসক স্নিগ্ধ, কান্ত, কম। নহ কুজ, দীপ্ত রুজ, সাগ্নিক বাহ্মণ, অন্তরে ছিল না জাতিকুলের বন্ধন। কবি তুমি, বাগ্মী তুমি, প্রতিভা উজ্জ্ল, বৃদ্ধি, বিভাগ, বিজ্ঞতায় শুভ্ৰ স্থনিৰ্মাল। হ'য়ে ভক্ত, অমুরক্ত ছিলে জ্ঞানে তুমি, সেবা-ধর্মে, দেশকর্মে তব চিত্তভূমি

কি উদার প্রেমযুক্ত! নিত্য রসধারা প্রবাহিত হ'ত সেথা,—রচিয়া ফোয়ারা! ধরার ধূলির উর্দ্ধে ছিল তব বাস, চাও নাই মিটাইতে বিষয়-পিয়াস। মরতে মরুর দেশে মুক্ত মহাবীর, রোগে শোকে অচঞ্চল, কর্ত্তব্যে সুধীর। আননের উৎস যিনি—যিনি আদি কবি তাহাতেই দদা স্নিগ্ধ ছিল মুখচ্ছবি। আনন্দ-সাধক ছিলে মুক্ত মহীয়ান, রসিকের চূড়ামণি, প্রেমিক প্রধান। প্রেমালাপে তব সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, যারা তু'দণ্ড করিত বাস, মেতে যেত তারা। দেশাচারে অবিচারে এ দেশ মলিন. রাজনীতি আন্দোলনে আনিলে স্থাদিন জীবনমধ্যাহে বরি' দীর্ঘ নির্কাসন, 'নীরবে রচিলে সেথা ধ্যানের আসন। এনেছিলে বরিশালে নব জাগরণ,— তুর্নীতির অনাচারে নীতির শাসন। পাপেরে করিয়া ঘুণা পাপীরে অভয় দিয়ে তুলে নিতে সদা,—লভিত আশ্রয়। সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সংসারী, সন্ন্যাসী, কবি, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতবিলাসী,

উজির, ফকির, আর সুবিজ্ঞ, পাগল, ভিখারী, রাখাল কিংবা কুষ্কের দল. সবারে লইয়া মেলা মিলিত তোমার বালবৃদ্ধযুবা সবে সঙ্গী অনিবার। প্রেমেতে ধরিয়া গলা দিতে স্নিগ্ধ কোল বদনে উঠিত সাথে 'শিব' 'শিব' বোল। হাফেজ, বাইবেল, গীতা, পদকল্পতক্ত, ভক্তিশাস্ত্র বাখানিতে ছিলে শ্রেষ্ঠ গুরু। ভক্ত সঙ্গে নানা ছন্দে প্রেম-সঙ্কীর্তনে. আত্মহারা মাতোয়ারা দেখেছি নয়নে. মাতিয়াছি, নাচিয়াছি গাহি কত গান, তোমারে রাখিয়া মাঝে ভকত-প্রধান! মধুকরী বৃত্তি নিয়ে এসেছিলে ভবে, না দিয়ে তোমারে কিছু কে ফিরেছে কবে ? ভুমি দেশদেশান্তরে তব সঙ্গে কত হেরিয়াছি লোভনীয় দৃশ্য মনোমত। উঠেছি আকাশ-চুম্বী শৃঙ্গে পর্ব্বতের দেখি' তব ধ্যানমগ্ন শোভা জীবনের ধ'রেছি উদাত্ত কণ্ঠে সপ্তমেতে গান, ওঙ্কার-ঝঙ্কারে তুমি পূরাইতে তান। নর্মদা-যমুনা-গঙ্গা-পৃত বারি-স্রোতে, আনন্দে সাঁতার কত খেলিয়াছি সাথে।

প্রাণে ভাসে অতীতের বিচিত্র কাহিনী. মন্দির প্রাঙ্গণে কত পোহাল যামিনী। মহাজনসঙ্গ তবে, তীর্থে তীর্থে কত, তব সঙ্গ নাহি পেলে হইত না তত পবিত্র মধুর তাহা, ওহে মহাজন, গুণগ্রাহী গুণধর পুরুষ-রতন ! রচিলে আনন্দ-গীতি গাহিলে সে গান, কোন্ চিত্ত করে নৃত্য তোমার সমান গ সর্ব্ব যজ্ঞে বরিশালে তুমি ছিলে হোতা. একাধারে এত গুণ আর পাব কোথা গ আছে সেই বরিশাল তুমি নাই গুণী, উৎসাহ আশার বাণী কোথাও না শুনি। তুমি নাই, আছি তব প্রেম-পুষ্ট ভাই, কর্মক্ষেত্রে কত বাধা পদে পদে পাই জীবন-সন্ধ্যায় আসি আজি উপনীত. মরণে না ডরি কিংবা না হই শক্ষিত. (কিন্তু) ক্ষুব্ধ প্রাণ! কত সাধ হ'ল না পুরণ, বিরলে করিতে হয় অঞ্চবিসর্জন! দিব্যলোক হ'তে তুমি কর আশীর্কাদ, ঘুচুক দেশের দৈন্ত অবিভা-প্রমাদ।

## অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষা-সমিতি

অশ্বিনীকুমার ভারত-বিখ্যাত দেশসেবক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের সকল নগরেও বহু গ্রামে শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিখিলভারতের বহু নগরে জনসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এই মহাপ্রেমিক দেশভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ অন্দের ৭ই নবেম্বর অশ্বিনীকুমারের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে কলিকাতা নগরে ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউটে এক মহতী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় এই সভার সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের স্থবিখ্যাত নেতৃরুন্দ এই সভায় অধিনীকুমারের প্রতি আন্তরিক শ্রহ্মা জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্মৃতিরক্ষার্থ এক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতি এবং স্কবি পরলোকগত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে সম্পাদক মনোনয়ন করিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গের বছ বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। নিখিল-ভারতে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া স্থাসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেকেই এই সমিতির সভা।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির স্থযোগ্য সম্পাদক দেবকুমার বাবু অশ্বিনীকুমারের সোদর-প্রতিম স্থদ্ পরলোকগত রাধালচক্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। অধিনীকুমার তাঁহাকে পুত্রবং স্নেহ করিতেন। এই স্মৃতিরক্ষা সমিতির চাঁদা সংগ্রহ এবং অপর সর্বব্যকার কার্য্যেই দেবকুমার বাবু আস্তরিক আগ্রহ প্রকাশ ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র ঘোষ এই হুইজনের সহকারিতায় দেবকুমার বাবৃই সমিতির সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ আদায় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এই মুমিতির কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী।

## সমিতির কার্য্য

বরিশাল সহরের "টাউন্ হল্" অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জনমগুলীর অভিপ্রায়মতে "অশ্বিনীকুমার হল্" নামকরণ হইয়াছে। "স্বৃতিরক্ষা সমিতি" উক্ত হল্ নির্মাণার্থ কতক অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

শ্বতিরক্ষা সমিতির উচ্চোগে কলিকাতার এল্বার্ট হলে
মহাত্মা অধিনীকুমারের একখানি সর্ব্বাঙ্গস্থলর তৈলচিত্র
স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রের আবরণ উন্মোচনের সময়ে
এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্মৃতিরক্ষা সমিতির
স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য রায় মহাশয়ই সেই দিনের বিরাট্
সভায় সভাপতির আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। সঙ্গীত,

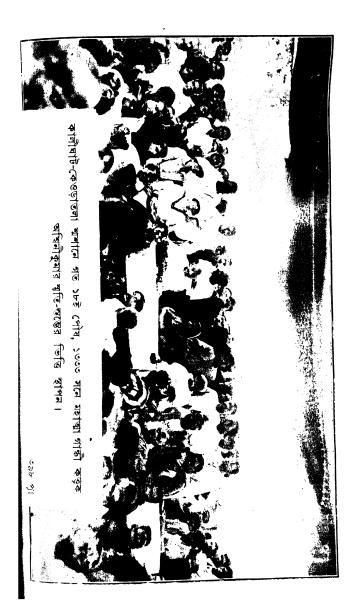

উপাসনা এবং অধিনীকুমারের মহচ্চরিত্রের গুণাবলী কীর্ত্তনদ্বারা এই পুণ্যাক্ষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

## শ্মতি-স্তম্ভ

স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভ্যগণের প্রচেষ্টায় কালীঘাটে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অধিনীকুমারের সমাধির উপরে "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" মন্ত্রাঙ্কিত একটি স্থশোভন মর্ম্মর স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে।

এই স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার দিনে (১৮ই পৌষ, ১৩৩৩ সন) মহাশাশানে এক সভার অধিবেশন হয়। সেইদিন সহস্র সহস্র লোকের সমাগমে শাশান লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই পবিত্র কার্য্যের প্রারম্ভে শ্রম্কেয় স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস মহাশয় সংক্ষেপে একটি উপাসনা করেন। অতঃপর মহাত্মা গান্ধী ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়া স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সভায় দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সুমধুর বক্তৃতাদ্বারা অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্বতিরক্ষা সমিতির সভ্যগণ কলিকাতার বার্ষিক শ্বতি-সভার অধিবেশনার্থ এবং এল্বার্ট্ হলের তৈলচিত্র ও কেওড়াতলা মহাশ্মশানের শ্বতি-স্তম্ভের আবশ্যকমত সংস্কারের জন্ম স্থায়ী ভাগুারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

## সাহিত্যপরিষৎ ভবনে ভৈলচিত্র

অধিনীকুমারের প্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার, সুশীলকুমার ও সরলকুমার দত্ত তাহাদের পিতৃব্যের একথানি তৈলচিত্র সাহিত্যপরিষং-কর্তৃপক্ষগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে এক সভার অধিবেশনে "ভক্তিযোগ", "কর্মযোগ", "প্রেম" ও "ত্বর্গোংসবতত্ত্ব"-প্রণেতা, দেশপূজ্য অধিনীকুমারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় তুইটি কবিতা পঠিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস, শচীন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি. আই. ই., রায় জলধর সেন বাহাত্বর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থ ও সভাপতি মহাশয় অধিনীকুমারের গুণকীর্তন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা করপোরেশন বালীগঞ্জ অঞ্চলে "অখিনী দত্ত রোড" নামক একটি রাস্তা করিয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিগণ কর্ত্বক সর্বসাধারণের জন্ম "অশ্বিনীকুমার ইন্ষ্টিটিউট" নামে একটি সমিতি ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য ক্সর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই ইন্ষ্টিটিউটের স্থায়ী সভাপতি। কলিকাতা করপোরেশন পুস্তকাগারের জন্ম বার্ষিক অর্থ-সাহায্যদানে নব প্রতিষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করিতেছে।



কালীঘাট—কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শ্বতি-স্তম্ভ

৩৮৮ পৃঃ



বরিশালে যুব-সম্প্রদায়ের হিতার্থে "অশ্বিনীকুমার ইন্ষ্টিটিউট্" নামে একটি সমিতি ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বরিশালে আহুত হইয়া স্বনামধন্য দেশসেবক শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত ইন্ষ্টিটিউটের উদ্বোধন করেন।

সমাপ্ত